

# উৎসর্গপত

দাদা! আপনি আমার যথন তথনই বলিতেন—
"স্বেশ, তুই আমার জীবনচরিত লিখিদ।" কিন্তু এ বিষয়ে
আমার শক্তি কতটুকু তাহা একবারও ভাবিরা দেখেন নাই।
আমার লার আবালা ভগ্ন-স্বাস্থা মুদ্রে পক্ষে আপনার স্থায়
মহান্তভ্রের জীবনচরিত লেখা পদ্ধুর পর্বাত লক্তানের স্থায়
একেবারেই অসন্তব! কিন্তু তব্ও কেবল আপনার আদেশ
পালনের জন্মই আমি এই জীবন্দুত অবস্থার থাকিয়াও
আপনারই মুখে আপনার আত্মজীবনী, যাহা কিছু
শুনরাছিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া এই দাদার-কথা
প্রকাশিত করিলাম। এবং ইহা আপনারই শ্রীকর-কমল
উল্লেশ অপণ করিলাম।

আশৈশব আপ্নার রেহনীড়ে পালিত, অকিঞ্নের এই কুদ্র উৎস্গ গ্রহণ করুন; আমি গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করিয়া কতার্থ হই।

শ্রীস্থৱেশ

# ভূমিকা

দাদা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগবদ্দত্ত অপূর্ব্ব প্রতিভা ও আপনার ঐকান্তিক যত্ন, একাগ্রতা এবং উত্তমের প্রভাবে জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

দয়া, দাক্ষিণা, সহাদয়তা প্রভৃতি যে সব ঋণের ধারা মনুষা মানবকুলের ভঞ্জি, শ্রদ্ধা, মেহ প্রভৃতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, দাদার প্রকৃতিতে তাহা পূর্ণ মাত্রায় বিখ্যমান ছিল।

তাঁহার অসাধারণ দেশগ্রীতি, জাতীয় আত্ম-সন্মান-জ্ঞান, বদান্ততা তুলাকর্ত্তব্য-বৃদ্ধিও বিশ্বয়কর। তিনি বলিতেন ..... "গীতায় ভগবান বলেছেন, 'সর্ব্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্ঞা, মামেকং শরণং ব্রজ্ঞ।' আমি 'মামেকং' স্থানে কর্ত্তব্যকে স্থাপন করে জগতে চলি।" তাঁহার এ উক্তির যাথার্থত্যা তাঁহার জীবনে সম্পর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারা গিয়াছিল।

১৯০৭ অন্ধে বঙ্গ-রাষ্ট্র-বিপ্লবকালে গবর্ণমেন্টের কঠোর বিদ্রোহ-আইনের থেরূপ তীব্রভাবে তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, বিপ্লবকারীদের কার্য্যেরপ্ত সেইরূপ ভাবে নিন্দাবাদ করিতে তিনি কুন্তিত হন নাই।

ইহার জন্ম তাঁহার জনৈক পরিচিত লোক একদা তাঁহাকে বলেন...'আপনি যে এইক্লপ ভাবে বিপ্লবকারীদের কার্য্যের নিন্দাবাদ করেন, আপনি কি বুঝেন না যে ইহাতে আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা আছে ?' উদ্ভরে দাদা প্রদীপ্ত তেজে ধলিয়াছিলেন, 'হাঁ, সে আমি বেশ জানি, বেশ বুঝি। কিন্তু যাহা আমি আমার কর্ত্তবা-বুদ্ধির শ্বারা পবিচালিত হইয়া করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা হইতে কিছুতেই আমাকে প্রতিনির্ত্ত করিতে পারিবে না। জীবনহানিব আশঙ্কা আছে বলিয়া আমি কথনই কর্ত্তবা হইতে ভ্রষ্ট হইব না, এ তুমি নিশ্চর জানিও।'

"বিপ্লবকারীরা গুপু হত্যার শ্বারা পাপ, অমঙ্গলের স্থচনা করিতেছে! পাপ অমঙ্গলের হারা কথনই কোন মঙ্গল পিছ হইতে পারে না। আমি যথন আমার মটো ( Motto ) করিয়াছিলাম, Francas non Flectes. (ভাঙ্গুর তর্ সুইব না) সে সময় আমার মনে এ আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল যে আমি আমরণ কাল আমার এ মটোর ( Motto ) সার্থকতা সম্পাদন করিতে গারিব কি না। কিন্তু এ পর্যান্ত আমি তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছি। আর অবশিষ্ট জাবনও যে ঐভাবেই কাটাইয়া যাইতে পারিব, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

"বিপ্লবকারীর। সহজেই আমাকে টুক্র। টুক্র। করিতে সক্ষম হইতে পারে, কিন্তু জীবননাশের ভয় দেখাইয়া তাহারা যে আমাকে নোয়াইতে পারিবে না, এ বিষয়ে আমি স্থির-নিশ্চয় আছি।"

রাজপুরুষদেরও কি সহাত্য বদন, কি ক্রকৃটি কটাক্ষ কিছুতেই তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্বরপথ হইতে তিলাদ্ধি এই করিতে কথনও সমর্থ হয় নাই। তাঁহাদের ক্সায়-বিধানের প্রতি তিনি সাগ্রহে যেরূপ সহাত্মভূতি দেখাইতেন, তাঁহাদের অক্সায় বিধানেরও সেইক্লপ তাঁব্রভাবে চিরদিন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অনমনীয় তেজস্বিতা ভ

স্পষ্টবাদিতায় কি স্থদেশী, কি বিদেশী সকল সম্প্রদায়ের তুল্য রূপে শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পুত্র, কন্তা, কলত্র লইয়া মানব সংসারে স্থ্থ-সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই বিপদ্ধিক হইয়াছিলেন। পুত্র কন্তাও তাঁহার ছিল না। কিন্তু সে কারণ তাঁহাকে কথনও অফুতাপ করিতে দেখা যায় নাই। ইহার জন্ত মুহুর্তের তরেও তিনি নিজ জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা ভাব কথনও প্রকাশ করেন নাই।

বীণাপাণি বাগ্দেবীর আরাধনাম সারাজীবন নিম্নত ব্যাপ্ত থাকিমা তিনি যে অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহার তুলনাম সকল প্রকার পার্থিব স্থুখই তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ প্রতীয়মান হইত।

তিনি আইন-ব্যবদায়ী ছিলেন। তাঁহার সর্বতোম্থী বিশ্বব-কর প্রতিভা আইনের দিকে সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষুটিত হইরা উঠিলেও ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনার দ্বারা তিনি অসীম খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত সাহিত্যের দক্ষতা সম্বন্ধে কলিকাতার 'ইংলিশম্যান' নামক সংবাদপত্র একদা মত প্রকাশ করিরাছিলেন যে,....."Those that had occasion to come in close contact with the illustrious object of this sketch, will bear ample testimony to the fact that Dr. Ghose's knowledge of the English language is equally profound. His speeches delivered either from his seat in the Legislative Council or from the Congress platform were always couched in the finest language and must find place side by side with the utterances of the best English scholars. His epoch-making book on the Law of Mortgages in India is written in a style which can safely be compared with the style of the best writers in the English language. In fact Dr. Rashbehari Ghose is both a scholar and a lawyer and decidedly heads the list of those men who have made any mark in speaking and writing the English language in the country."

পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্থপণ্ডিত ও উহাতে একাস্ক অমুরাগী হইয়াও, এবং পাশ্চাতা দেশ পরিজ্ঞমণ করিয়া আদিলেও, দাদা কথন পাশ্চাত্যভাবাপর হন নাই। তিনি স্বদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ চিরদিন অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আহার-বিহার, আচার-বাবহার, ক্রিয়াকর্ম সমস্তই সম্পূর্ণ হিল্মতে অমুষ্টিত হইত। দানের ক্সেই সাধুগণ উপার্জ্ঞন করেন; মহাজনের এ১

বচন তিনি জীবনে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।
তিনি জনক-জননীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ, আত্মীয়বৎদল ও
ভ্তাদিগের প্রতি স্নেহণীল ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে শিশুমলভ সরলতা ও কোমলতার প্রভা প্রতিফলিত হইত। এই দকলই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষজ্ঞ।

তিনি জগতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক একজন প্রকৃত আদর্শ পূক্ষরের স্থায়ই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিন্নাছেন।

শ্রীস্থরেশচন্দ্র ঘোষ





স্থাৰ ৰাম্প্ৰিল জানুৱাল আৰুছে ম

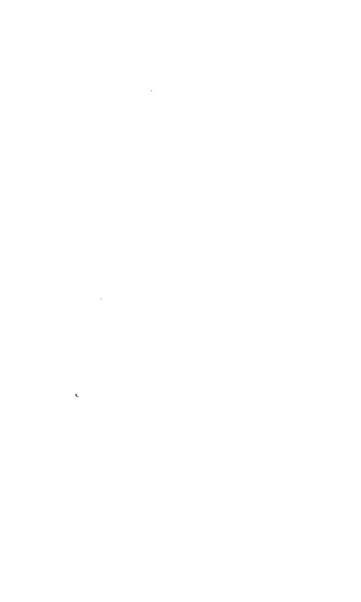





জ্ঞার রাসবিহারা গোষ ইং ১৯১১ সাল

# मामाद कथा

# প্রথম অধ্যায়

১৮৪৫ খুঠান্দের ২৩শে তিদেশ্বর জেলা বর্দ্ধনানের সন্নিকটে খণ্ডবোষ গ্রামে সর্বজন-পরিচিত আমার দাদা ভার রাসবিহারী বোষের জন্ম হর। আমাদের প্রপিতামহ কিছু কিছু জ্যোভিষের চর্চ্চা করিতেন। দাদা ভূমিঠ হইলে তিনি স্থতিকাগৃহে গিয়া নবজাত শিশুর পায়ের তলা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"এ শিশুকে সকলে যত্ন করিস, এ মহা পণ্ডিত ও রাজা হবে।" কিন্তু পাবগুদলে হরিনাম বিলানোর মত বৃদ্ধের সে কথায় কেহ কাণ দিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দাদা বলিতেন,—"গঙ্বোষে আমাদের বৃহৎ গোষ্টা, ছোট ছোট ছেলেতে বাড়ী পরিপূর্ণ, কে কার খোঁজ নের ? কেবল দে সময়ে যিনি সংসারের কর্তা ছিলেন, তাঁহারই ছেলে-মেয়েদের সকলে একটু আদর-যত্ন কর্ত। আমি টাট্কা-দোরা গাই-ছধ থেতে বড় ভালবাসতাম। ভোরবেলায় একটা ঘটা নিমে গোয়াল-ঘরে

গিৰে গাঁড়িৰে থাক্তাম,—'হুধ দোৱা হলে থাব বলে'। কিন্তু কৰ্ত্তার ছেলেরা গিৰে আমাকে মেরে দেখান হতে তাড়িয়ে দিত। আমি কাল্তে কাল্তে ঠাকুরমার কাছে যেতাম। ঠাকুরমা আমাকে অক্টের বাড়ীতে নিবে গিবে হুধ হুবে থাওৱাতেন।"

এ সময়ে মারের সঙ্গে দাদার বড় একটা সম্পর্ক ছিল না।

রাগ, অভিমান, আদর ও আন্দার ঘাছা কিছু সমস্ত ঠাকুরমাকে

লইরাই হইত। ঠাকুরমাকেও এই নাতিটার জক্ত বেগ পাইতে

হইত বড় কম নয়। এমন দিন পুব কমই বাইত, যে দিন তাঁর এই

ফুলাস্ক নাতিটা বাড়ীতে একটা না একটা বিজ্ঞাট না বাধাইয়া

বসত। আর সে জন্ম অনেকের নিকট হইতে ঠাকুরমাকে অশেষ

লাঞ্ছনা গঞ্জনা নীরবে সহা করিতে হইত। সে সব ঘটনা শরণ

করিয়া দাদা পরিণত বয়সে অনেক সময় আক্ষেপ করিয়া বলিতেন,

— "আহা! আমার জন্ম বড়ী শুরু শুরু কত কট্টই না পেয়েছিল,

কিছ হায়, আমি তাঁকে কোন স্থুখই দিতে পারি নাই।" এ

আক্ষেপাক্তির সময় অক্ষতে তাঁহার অক্ষি-পল্লব সিক্ত হইতে দেখা

যাইত। "

সে কালের প্রচলিত প্রথা অনুসারে পাঁচ বৎসর বর্ষসে দাদার হাতে-পড়ি দিরা তাঁহাকে পাঠশালে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হর। কিন্তু তথন তিনি লেখা-পড়ার মোটেই মন দিতেন না। দাদা বলিতেন, "আমি পাঠশালে 'গঙার এঙা' বলা দলের ছেলেছিলাম। পাঠশালে গিয়ে ভালমানুষটীর মত চুপ্টি করে বসে কেবল কোন ছেলেটা কি কর্ছে সেই সব দেখতাম—আর সর্ব্বদাই

#### প্রথম অধ্যায়

ভাবতাম কথন সন্ধো হবে, কথন ছেলেগুলো নামতা পড়ে 'দাও মা সরস্বতী বিপ্তার ভার' বলবে। আর যখন সেই সমন্ধটী আস্ত, আমি তথন খুব গলা ছেড়ে 'দাও মা সরস্বতী বিপ্তার ভার' বলে, মাটিতে মাথা ঠুকে একটা পেন্নাম করে পান্তাড়ি বগলে বাড়ীর দিকে ছুট্তাম। তার পর বাড়ীতে এসে ডাক্তাম, 'ঠাকুর মা, আমি এসেছি, তুই উপরে আছিদ ?' 'রাম্ম এসেছিদ ? আর, আমি উপরে আছি' বলে ঠাকুর মা সাড়া দিলে, আমি উপরে গিয়ে পান্তাড়ি ফেলে ছধ গুড় দিয়ে মুড়ি ভিজিয়ে থেতাম। তার পর ঠাকুরমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে তাঁকে রাক্ষম রাক্ষমীর গ্ল বল্তে বল্তাম। ঠাকুরমা আমার মাথার হাত বলাইয়া দিতে দিতে গ্ল বল্ত, আমি তাই শুন্তে শুন্তে ঘুমিরে পড়তাম।"

এইখানে আমাদের বংশপত্রিক। সন্নিবেশিত করিলাম। ইহা হইতে জানিতে পারা যাইবে যে, আমাদের পিতামহ পীতাম্বর ঘোষ মহাশন্ত্রের জ্যেন্দ্রপুত্র স্বর্গীয় জগবন্ধু ঘোষ মহাশন্ত্রের ঔরসে আমরা জন্মগ্রহণ করি। আমার দাদা রাসবিহারী ঘোষ পিতার প্রথমা পত্নীর একমাত্র পুত্র, আর কলিকাতা হাইকোটের বর্তুমান বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ ও আমরা আর চারটী ভাই — এই পাঁচজন পিতৃদেবের শ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত। ইহা হইতেই আমাদের সকলের পরিচয় জানা যাইবে। এখন পুনরায় দাদার কথা থলি।

জেলা বৰ্দ্ধমান প্ৰৱণণা ও থানা খণ্ডঘোষের অন্তর্গত খণ্ডঘোষ গ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় লোকনাথ ঘোষ মহাশমের বংশাবলী:—

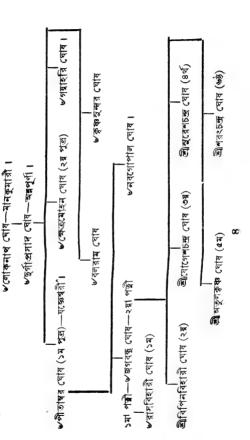

#### প্রথম অধ্যায়

"The child is father of the man" ইংবাজ কবিৰ এই বিখ্যাত উক্তিটীর সার্থকতা দাদার জীবনে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তীব্র মেজাজ, জেদ, অভিমান এবং একাগ্রতা অতি শৈশব হইতেই আমরণকাল জাঁহার সমভাবে বিভ্যান ছিল। এক দিন বাড়ীর নিকটস্থ বাগানে দাদা আম কুড়াইতেছিলেন, এমন সময় ভগী নামী একজন পরিচিতা বাগদী রমণী তাঁহাকে পরিহাস করিয়। বলে—"তুই কাদের ছেলে রে ?" তার এই কথাতেই আম কুড়ান ফেলিয়া দাদা কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়াইয়া বাটীতে আসিয়া ঠাকুরমাকে বলিলেন—"আমি বাগানে আম কুড্ছিলাম, ভগী আমায় কেন বললে 'তুই কাদের ছেলে রে ?" এই বলিয়াই তিনি মাটীতে পড়িয়া আছাড় কাছাড় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুর মা ও অক্সান্ত আত্মীয়েরা অনেক সাধা-সংবনা করিয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে কিছুতেই শাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না: এমন সময় ভগা দেখানে আদিয়া উপস্থিত হইলে, ঠাকুরমা তাহাকে কণ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন। দাদা তথন শাস্ত হইলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে দাদা এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেন, যাহার জন্ম ঠাকুরমা একপ্রকার চিরদিনের জন্ম পশুঘোষের বাড়ী ছাড়িয়া গেলেন।

পুকুরে এক দিন একটা বড় মাছ ধরান হইলে দাদা বান্ধনা ধরিলেন যে, তিনি ঐ মাছের ল্যাজাটা থাইবেন। সকলে তাঁহাকেই ল্যাজাটা থাইতে দেওয়া হইবে বলিয়া আশাস দিলেন; কিন্তু

আহারের সময় মাছের ল্যাজাটা কর্তার এক ছেলেকে থাইতে দেওয়া হুইল। সকাল হুইতে দাদা যে মাছের ল্যাজাটা থাইবেন বলিয়া আশা করিতেছিলেন, এখন তাহা অন্তকে থাইতে দেওয়া হইল দেখিয়া, তিনি রাগে ভাতের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া. কাঁদিতে কাঁদিতে. — "আমি আজ জলে ডবে মরব" বলিয়া পুকুরের দিকে ছুটিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া তথন কোনও প্রকারে শাস্ত করা হইল বটে. কিন্তু কিছক্ষণ পরে ঠাকুরমা এ ঘটনার কথা শুনিয়া বিষম রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন-- "রাম্ম স্কাল হ'্ত মাছের ল্যাজাটা থাবে বলছিল, শেষে তাকে লাজাটা থেতে দেওৱা হল না—আমার বাবার পুকুরের মাছ সাত ভূতে লুটে থাচ্ছে, আর আমার নাতি সামান্ত একটা মাছের শ্যাকা থেতে না পেয়ে জলে ডুবে মরতে যায়। এথানে আমি আর একদণ্ডও থাকব না। আমান্ন পান্ধী করে দেওরা হোক, আমি এখনই তোড় কণা যাব।" ঠাকুরমাকে সাম্বনা দিবার জন্ম বাটীর কর্ত্তা দাদাকে কোলে লইয়া ঠাকুরমার নিকটে গিয়া বলিলেন—"বড় বৌ, অত উঙলা হইয়ো না, রাম্ম কটা মাছের ল্যাজা থাবে থাক: আমি এথুনিই জেলে ডাকিয়ে মাছ ধরাচিছ।" কিন্তু কিছুতেই ঠাকুরমার ক্রোধের আর উপশ্ম হইল না। তিনি দেই দিনই দাদাকে দঙ্গে লইশ্বা আপনার পিত্রালয়ে (তোড়্কণায়) চলিয়া গেলেন।

দাদা বলিতেন—"তোড়কণায় গিয়া দেখি, সেখানে আর অন্ত ছেলেপিলে কেউই নাই। বাড়ীর সকলেই আমাকে কোলে-পিঠে করে,—আদর করে,—যথন যা চাই, তথনই তা পাই। সকালে



বৰ্নমানাধিপতি প্রলোকগত মহারাজা মহাতাপ্টাদ বাহাত্র

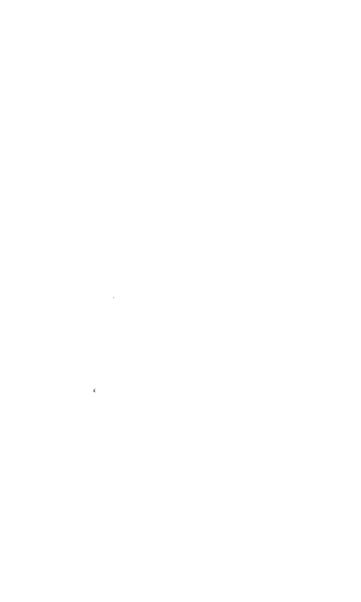

#### প্রথম অধাায়

টাটকা-দোষা গাইএর ছধ ধাই। গাঁষে পাঠশালা নাই, পাঠশালা যেতে হয় না; কেবল ঠাকুরমার আদর—খাওয়া-দাওয়া আর থেলা নিয়ে বড় য়থেই আমার দিন কাট্তে লাগ্ল। এইরকম কয়েক মাস যাবার পর এক দিন যা এল!—হায়! হায়! তেমন কটের দিন আমার শৈশবে আর কথনও আসে নাই। বাবা আমাকে ঠাকুরমার কাছ ছাড়া করে পড়বার জক্ত বর্দ্ধমানে নিয়ে গেলেন। বর্দ্ধমান যাবার দিন আমার সে কি কায়া! একজন আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাছিল; আর আমি ছহাতে তার মাথার চূল ছিঁড়ে দিছিলাম। সে আমায়—ঐ দেখ মাঠে কাঁকড়া আছে, তোমায় কাঁকড়া ধরে দেব—ঐ যে গাঁ দেখ্চ, ঐথানে ভাল পায়রা আছে, তোমায় দেব,—এই মত নানারকম করে ভুলাতে ভুলাতে বর্দ্ধমানে পৌছিয়ে দিল।"

বাবা দাদাকে বর্দ্ধমানে আনিয়া রাজ কলেজ-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এথানে থাকিয়া তিনি একটু মন দিয়া পড়াগুনা করিতে লাগিলেন। বাবা নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, স্কুল ব্যতীত বাড়ীতে প্রাতে হই ঘণ্টা ও সন্ধ্যা হইতে রাজি নয়টার তোপ পড়া প্রযাস্ত তাঁহাকে পড়িতে হইবে।

দাদা বলিতেন— শ্বন্ধ্যায় প্রাদীপ জ্বালিলেই আমি আন্তে আন্তে গিয়ে বাবার কাছে পড়তে বসতাম—থানিকক্ষণ পড়েই ঘুমে আমার চোথ বুজে আস্ত—তোপ পড়বার আগে পড়া ছেড়ে উঠে যাবার যো নাই—আমি চুল্তে চুল্তে "A bag of rice, a sweet smile" ( এক ধলি চাল, একটি মিষ্টি হাসি ) এই কেবল জড়িয়ে

জড়িয়ে পড়্তাম। আর যেই তোপ পড়ত, অমনি বলতাম—'বাবা. তোপ পড়্ল--্যাব ?' বাবা,--'যা' বললে আমি উঠে গিয়ে খেয়ে ঘুমাতাম। রাত্রে পড়্বার সময় কাণ্টি আমার সর্বদা বাড়ীর সদর দরজার দিকে থাক্ত। যথন সদর দরজার কাছে জুতার শব্দ পেতাম, আমার মনটা বেশ খুদী হত; কারণ বুঝতাম, এইবারে কেউ আদ্ছে। বাবার কাছে বদে দে গল কর্বে, আর আমি সেই সব শুনব। এরকম মাঝে মাঝে হ'ত। এক দিন একজন একতাড়া কাগজ নিমে এল। দেওলো নিলামী ইস্তাহার বা ঐ রকম কিছু একটা হবে। দেই কাগজে লেখা কতকগুলা নাম বাবাতে আর তাঁতে মিলাতে লাগলেন। কাগজে ব কটা নামের পর 'ঐ. ঐ' এইরূপ লেখা ছিল। সেওলা তাঁরা মিলাচ্ছিলেন, আর আমি পড় তে পড়তে আড়চোথে তাঁদের মিলান দেগুছিলাম। দেখি, তাঁরা যতবার মিলাচ্ছেন, প্রতিবারেই পাশের একটি 'ঐ' বাদ দিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই শেষে ঠিক মিলছিল না। আর তাঁরা আবার গোড়া থেকে মিলাতে আরম্ভ করছিলেন। এই রকম প্রায় ঘণ্টা হুই করার পরও যথন মিলাতে পারলেন না, তথন তাঁরা ছজনেই মনংকুল্ল হয়ে বললেন---নিশ্চয় কাগজটায় নকল করতে কোথাও ভুল হয়েছে। • মুস্কিল হল ত।—বলে কাগজখানি শুটিমে রাখলেন। আমি ভয়ে বাবার কাছে কোনও কথা কইতাম না : কিন্তু কি জানি কন সে সময় আমার মুথ দিয়ে ফদ করে কেমন বেরিয়ে গেল— 🔊 মিল্ল না কেন বলছেন ? আপনারা যে পাশের একটা 'ঐ' ছেড়ে দিয়ে যাছেন, তাই ত মিলছে না। তখন তাড়াতাড়ি কাগজটা খুলে বাবা



পিতা জগবন্ধ ঘোষ ইং ১৮৯৪ সাল

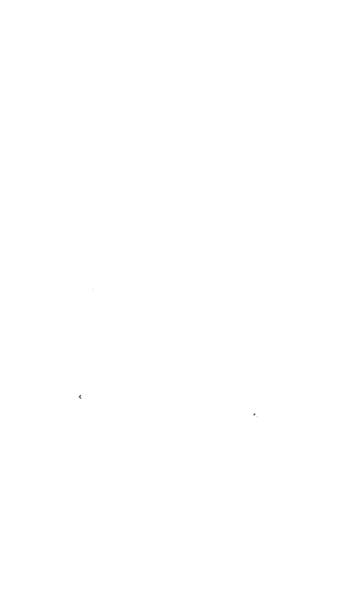

#### প্রথম অধ্যায়

আমার বললেন—কই, কোন্টা ছেড়ে দিয়ে যাছি—দেখা দেখি १ আমি সেটা দেখিয়ে দিলে, তাঁরা আবার যথন সব মিলালেন, ঠিক মিলে গেল। তথন বাবা হাসতে হাসতে আমার বললেন—আমরা এমন ভূল করছিলাম দেখেছিলি যদি, তবে বলিস্ নাই কেন १ আমি এখন মনে মনে ভাবি, তথন ওকথা বললেই—তোমার এই দেখা হছে, না পড়া হছে,—বলেই প্রহার দিতেন আর কি। অন্ত লোকটি কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে স্থির ভাবে চেয়ে থেকে বললেন—জগবন্ধ বাবু, আপনার এ ছেলেটি বাঁচলে একটি জন হবে দেখবেন। এই বয়সেই এর এত প্রথর দৃষ্টি।

এই কথা প্রসঙ্গে দাদা বলেছিলেন—"দেখ, প্রথর দৃষ্টি হওয়াটা দরকার বটে; তার একটা বেশ দৃষ্টাস্ক বলি শোন। ত্ব'তিন বৎসর হল, একটি জাল উইলের মোকর্দ্ধনা করেছিলাম। উইলের কাগন্ধ-পত্র পড়বার আগেই দলিলের মোহরটা লক্ষ্য করতে দেখি, তার ভিতরের লেখাগুলা উল্টা। যে জাল মোহরটা তৈয়ারি করেছিল, সে অতটা থেয়াল করে নাই,—অক্ষরগুলা মোহরে সোজা ভাবেই খোদাই করেছিল, আর কি। কাজেই কাগন্ধে ছাপবার সময় মোহরের লেখাগুলা উল্টা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্যা! যারা উইল জাল করেছে, তারা, জেলা আদালতের উকীল, মোক্তার, জল, আরও অনেকে নিশ্চয় সে কাগজ দেখেছিল। তারা কেউ কি উইলের কাগন্ধের আঘল জিনিষ, মোহরটা ভাল করে দেখে নাই পু আমি আগে সেই মোহরটা দেখেই কাগন্ধ না পড়ে তথনই মক্কেলকে বল্লাম—এত স্পষ্ট জাল উইল। এর আপিলে কিছু হবে না। তথন

সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, কেন হছুর ?
আমি ত নীচে আদালতে জিতেছি। আপনি কাগজপত্র পড়ে
দেখন। তথন আমি চটে তাকে বল্লাম—এ মোহরটা দেখ দেখি ?
লেখাগুলা সব উল্টা কেন ? যে উইল ক'রেছে, তার নিজের
মোহরের লেখাগুলা কি উল্টা আছে ? তথন সে আমার যোড়
হাত করে ব'ললে—"রক্ষা ক'রতেই হবে,—নীচের আদালতে
আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে,—মোকর্দ্ধমা হারলে আমি
একেবারে সপরিবারে মারা যাব।" তথন আমি বল্লাম—"শওয়াল
জবাব করে মোকর্দ্ধমা জিততে পারি; কিছু জজেরা যখন মোহর
পরীক্ষা ক'রবে, তথন কি করে রক্ষাহবে ? এ মোহর দেখলেই
যে তারা জাল বলবে।"

হাইকোটে মোকর্দমা উঠ্ল। তিন দিন ধরে শওয়াল জবাব হ'ল। জজেরা আমার দিকেই মত দিতে লাগ্লেন; কিন্তু শেষে মোহর পরীক্ষার পর মামলা টিকবে কি ক'রে, তাই ভেবেই আমি আকুল। শেষে জজেরা মোহর পরীক্ষা ক'রতে চাইলে, আমি তথন তাঁদের অভ্যমনস্ক ক'রবার জন্ত একটা কৌতুককর কথা পাড়লাম। জজেরা তাই শুনে হাসতে হাসতে মোহরটা পরীক্ষা করে দলিলটা ফিরিয়ে দিলেন। তথনই কি জানি কেন এই "ঐ. ঐ" মিলনের কথাটা মনে হয়েছিল।"

দাদা যে বৎসর প্রথম রাজ কলেজ-স্থলে ভাও হন, সেই বৎসরের শেষে পরলোকগত মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাত্ব স্থূলের ছেলেদের বাৎসরিক পরীক্ষায় পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন।

#### প্রথম অধ্যায়

দাদা তাঁহার শ্রেণীতে পরীক্ষায় সকল ছাত্রের শীর্যস্থান অধিকার করিয়া প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন্।

ছেলেবেলায় দাদার শরীরের তুলনায় মাথা অনেক বছ ছিল। তাই স্থলের ছেলেরা তামাসা করিয়া তাঁহাকে 'যশুরে কই' বলিয়া ডাকিত। একে ত তাঁহার বয়ন অয়, তাহাতে তাঁহার শরীরের তুলনায় মাথা বড় ছিল বলিয়া, বয়সের অপেক্ষা আকার থুব ছোট দেখাইত। তাই দাদা মহারাজের সম্মুথে যথন পুরস্কার লইবার জন্ম গিয়া দাঁড়াইলেন,—এইটুকু একটি ছেলে পরীক্ষায় তাহার শ্রেণীর সকল ছাত্রের উপর হইয়াছে দেখিয়া, মহারাজা একটু বিশ্বিত হইয়া হেড মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কার ছেলে ?" হেড মাষ্টার বিলিলেন—"জগবদ্ধ বাবুর।" দাদার হাতে পুরস্কার দিয়া তাঁহার পিট চাপড়াইতে চাপড়াইতে মহারাজা বলিলেন—"Go home." দাদা অমনি বলিলেন,—'না,—Go to your home." ইহাতে মহারাজা থানিকটা উচ্চ হাস্থ করিয়া নিকটে উপবিষ্ট বাবাকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন—"জগবদ্ধ বাবু, আপ্কোলেড্কা বছত আছো হোগা।"

বাল্যকালে দাদার একটা প্রধান আমোদ ছিল সাঁতার কাটা।
তিনি বলিতেন—"গ্রীত্মের সমন্ন যথন সকালে স্কুল হইত, বাবা
এগারটা বারটার সমন্ন কাছারি চলে থেতেন, আর আমি স্কুল হ'তে
এসে শ্রামসান্নরে সাঁতার কাট্তাম। গাছ হ'তে জলে ঝপাঙ্করে
লাফিয়ে পড়্তাম। এই রকম প্রান্ন প্রতি দিন ছই তিন ঘণ্টা চল্ত।
যথন ব্রতাম, বাবার এবার কাছারি হ'তে ফিরবার সমন্ন হয়েছে,

অমনি বাড়ী পালিয়ে যেতাম; কিয়া যে দিন আমায় কেউ বেশ ক'রে টুইয়ে দিয়ে মজা দেথবার জন্ম বল্ত—'এ ছেলেটা কোনও কাজের নয়—আর বেশী সাঁতরাতে পারবে না, আলামারা হ'য়ে এসেছে'; আমি তার মতলব ব্রো সে দিন তথনই বাড়ী চলে আস্তাম।" দাদার প্রায় চারি বৎসর রাজকলেজ-স্কুলে পড়ার পর, বাবা পুলিশের ইন্সপেক্টারী চাকরি লইয়া বাঁকুড়ায় বান। তিনি দাদাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়া তথাকার উচ্চ ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঁকডার আসিয়া দাদা অধিকতর মনোযোগের সহিত পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাবা কর্মোপলক্ষে মাসের অধিকাংশ দিবস স্থানাস্তবে থাকিতেন বলিয়া, দাদার হুষ্টামির মাত্রা কতকটা বাড়িয়া গেল। তিনি বলিতেন—"বাঁকুড়া স্কুলের লাইব্রেরী তথন মন্দ ছিল না—অনেক ভাল ভাল ইংরাজী বই তাতে ছিল। আমি সেই সব বই খুব পড়্তাম। সেকেও ক্লাসে উঠ্বার পুর্বেই Scottএর 'ওয়েভারলি' নভেল সমস্তগুলি আমি পড়ে ফেলেছিলাম। স্কলের সেকেও মাষ্টার আমায় খুব ভালবাসতেন। তিনি অন্তান্ত মাষ্টারদের কাছে ব'লে বেড়াতেন—'আমার ছাত্র রাসবিহারীর মত ছেলে মেলা ছন্ন ভ,—স্থুলের কোন ছেলেই তার কাছে ঘেঁদতে পারে না।" এর জন্ম কি জানি কেন হেড মাষ্টারের আমার উপর একটু ঈর্ষা হ'ত। তিনি এক দিন ফার্ষ্ট ক্লাস. সেকেও ক্লাস ও থার্ড ক্লাসের ছেলেদের একটা ইংরেজী প্রবন্ধ লিখতে দিলেন। হেড মাষ্টার আমার প্রবন্ধ দেখে, সেকেণ্ড মাষ্টারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাসবিহারীর এই Essay লেখায় আপনি তাকে সাহায্য করেছেন কি না ?' সেকেও মাষ্টার "না"—বলার, আমায় ডেকে বল্লেন—'তুমি Essay লেখায় অক্সের সাহায্য পেয়েছ কি না ?' আমি যেন একটু বিরক্ত ভাবে উত্তর কর্লাম—'সাহায্য আবার কার নোব'। তিনি চেঁচিয়ে বল্লেন —'যাও'। আমি খুব পা ঠুকে ঠুকে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম।"

পাক, তোমাকে বাড়ী পৌছে দিরে আসিগে চল'। সেই মেরে মাসুফ-গুলিই এদের পার্টিরে দিয়েছিল।

"আমি বাদার গিয়ে দেখি, স্থলের যত ছেলে আমাদের বাদার
এসে জড় হয়েছে, সেকেণ্ড মাষ্টারও উপস্থিত ছিলেন। আমাকে
দেখে ছেলেদের খুব আফলান হ'ল। সেকেণ্ড মাষ্টার বল্লেন—
'তোমার হেড মাষ্টারের আজ্ঞা মানা উচিত ছিল।' আমি বল্লাম
—'সামান্ত লোবে আমার অত সাজা কেন হবে ? পণ্ডিত মিছে
ক'রে আমার নামে হেড মাষ্টারকে লাগিয়েছিল। আমি আর এখানকার স্থলে পড়বো না, কালই বর্দ্ধমান চলে যাব।' সেকেণ্ড মাষ্টার
বললেন—'যা হোক, কাল স্থলে যেও, তার পর দেখা যাবে।' বলে
তিনি বাড়ী গেলেন। ছেলেরাও সব নিজের নিজের ঘরে চলে গেল।

"তার পরনিন দশটার সময় সেকেও মাষ্টার এসে আমায় সঙ্গে করে ক্লুল নিয়ে গিয়ে হেড্মাষ্টারকে অমুরোধ উপরোধ করায় এই স্থির হ'ল যে, কুলের ছুটীর পর ক্লাসে হুই ঘণ্টা আমার আটক থাক্তে হ'বে। আমি তাতে রাজি হওয়ায় সবই মিটে গেল।"

বাবা বাঁকুড়া হ'তে অপ্তালে বদলি হইয়া গেলেন। দাদা একটা বাসা ভাড়া করিয়া বামুন চাকর নিযুক্ত করিয়া বাঁকুড়াতে থাকিয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার থরচের জন্ম বাবা মাদিক তথ্য টাকা হিসাবে দিতেন। দাদা বলিতেন—"তথনকার দিন বাঁকুড়ায় একটা বামুন ও একটা চাকর রেথে এক জন ৩৫ টাকায় বেশ স্বাছ্মন্দেই থাক্তে পার্ত—এই বোঝ না। আমার বাসাটা বেশ বড়ই ছিল। অথচ তার ভাড়া মোটে আড়াই টাকা। কিন্তু বাবা যে

## দিতীয় অধ্যায়

আমায় ৩৫ টাকা ক'রে দিতেন, তাতে মাস কুলত না-প্রতি মাসেই আমার আরও কিছ দেনা হ'ত। অবশ্ব তারও একটা কারণ আছে। আমি অত হিসাব টিসাব দেখতাম না। সেই স্থযোগ পেয়ে বামুন চাকর কিছু বেশী বেশী চুরি করত। স্থলের ছেলেরাও মাঝে মাঝে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোকানে মিষ্টি টিষ্টি খেত। আমিও এ বকম করে মিষ্টি খেতে বড একটা কম ছিলাম না।" নিজের হুষ্টামি বৃদ্ধির একটা কাহিনী বলি. ভন- "স্কুলের একটা ছেলে আমার নীচে ক্লাসে পড়তো। বেচারি ভারি বোকা, পড়া কিছুই মনে রাখতে পারতো না। আমার বাদার কাছেই তাদের বাড়ী ছিল। সে রোজ সকালে আমার কাছে এদে পড়া বলে নিত। এক দিন রবিবারে তার বাডীতে গিয়ে দেখি, সে খুমুচছে। আমি তার কাণের কাছে মুখ দিয়ে-'দত্য, রাদবিহারী তোকে পড়ায়, সে তোর গুরু, তাকে ভাল ক'রে এক দিন থাওয়াস: তাহ'লে তুই পড়া কর্তে পারবি,' এই বলেই ছুটে ঘরে চলে এলাম। বিকেল বেলায় সত্য আমার কাছে এসে বললে—'ভাই রাসবিহারী, আমি হপুর বেলায় ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখলাম, কে যেন এসে আমায় ধুম্কিয়ে বল্লে—'রাসবিহারী তোর গুরু, তাকে ভাল করে খাওয়ালে তুই পড়া ভাল বলতে পার্বি। তা ভাই, তু কি থাবি বল ?' আমি বল্লাম—ঠিকই তো, তোর আমাকে খাওয়ানো উচিত। যা, গরম গরম জিলিপি কিনে আন্গে। দে জিলিপি কিনে আনলে নিজে বেশ করে থেলাম, তাকেও কিছু থেতে দিলাম। এ রকম প্রায় সপ্তাহ থানেক চ'লেছিল।

"আর একটা ছেলে পড়াবার কথা ুলি। দেবার বড় জন্ধ হ'লে গেছলাম। তথনকার পাড়াগা। ুলন নিম্ন ক্লাদের মাষ্টার কোন দিন অমুপস্থিত থাক্লে, উচু ক্লাদের একজন ভাল ছেলেকে সেথানে পড়াতে দিত। আমি তথন দেকেও ক্লাদে পড়ি। আমার বড় সাধ হ'ত, এই রকম মাষ্টারি করি। কিন্তু আমার বয়দ কম, আর দেথতে ছোট ছিলাম বলে, মাষ্টারেরা আমাকে কোন দিন পড়াবার কাজে দিত না। মনে বড়ই ছঃথ হ'ত। সেকেও মাষ্টারকে মাঝে মাঝে দে কথা বল্তাম। তার পর এক দিন অদৃষ্টে এই পড়াবার কাজ জুটল। আমি থুব ফুর্ত্তি ক'রে পড়াতে গেলাম।

"ক্লাসে চুকতেই ছেলেগুলো—'ওবে, রাসবিহারী এসেছে রে, রাসবিহারী এসেছে রে,' বলে চেঁচিয়ে গোলমাল কর্তে লাগ্ল। হাজে বেত নিরে 'চুপ, চুপ' করি, তবুও থামে না। ফস্ ক'রে একটা বৃদ্ধি জুটে গেল। বল্লাম—'পাশের ঘরে হেডমান্তার পড়াছেন, এখনই এসে নেরে হাড় ভে বিনে।' তখন সব চুপ ক'র্ল। তার পর পড়াতে বসে দেখি, টা ভালুকের গজে 'The Bear has a short and small লেখা। এই short and small tailএর বাংলামান ফরার বিভ্রাটে পড়ে আমার মাথা ঘুরে গেল। তখন কোন রক ানেটা করে দিলাম বটে, কিন্তু সেই হ'তে এরকম মান্তারি ফ্রার সাধ আমার ঘুটে গেল।"

পুর্বের দাদা গণিতে কিছুনাত্র মনোযোগ দিতেন না, অক্ষের নামে তাঁহার আতত্ক উপস্থিত হইত। এক দিন ছজন প্রথম

### দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রেণীর ছাত্র একটা অঙ্ক কষিতেছিল, তিনিও সেথানে বিদিয়া মনোযোগ সহকারে উহা দেখিতেছিলেন। তাহারা বারংবার কষিয়াও অঙ্কটার শেষ ফল নির্ভূল করিতে পারিতেছিল না। তথন দাদা উহার একটি স্থান দেখাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা যে নিয়মে অঙ্কটি কষিতেছ, এই স্থানটায় তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে।" তথন ছাত্রদ্বয় আপনাদের ভূল সংশোধন করিয়া লইলেন। দাদা বলিতেন—"কি জানি কেন, আমার সেই মুহূর্জ হ'তেই, আগে অঙ্ক কষার যে একটা ভয় ছিল, সেটা গেল! তার পর হ'তেই আমি খুব অঙ্ক কষ্তাম। এম-এ পরীক্ষা আমি অঙ্কেই দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু শেষে মত বদলিয়ে গেল।"

# তৃতীয় অধ্যায়

দাদা যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন, সেই সময় একজন স্থল ইনস্পেক্টার বাঁকুড়ায় স্কুল পরিদর্শন করিতে যান। তিনি ক্লাদে ক্লাসে ঘরিয়া ছেলেদের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেকেও ক্লাদে আদিয়া দাদাকে মাত্র তুইটি প্রশ্ন করিয়াই, তিনি যথন অস্ত ছেলেকে প্রশ্ন করিতে যাইতেছেন, সেকেণ্ড মাষ্টার তাঁহাকে বলিলেন—"এই ছাত্রটিকে আরও ছাই একটি প্রশ্ন করিয়া দেখন।" <sup>হতি</sup> ক্রিনি উত্তর করিলেন—"উহাকে আর প্রশ্নের প্রয়োজন নাই. হীৰ একটা ভাত টিপলেই সব বুঝা যায়।" এই ইনম্পেক্টারবাবু ছেলেদের নিকট অনেক দেশের অনেক গল করিয়াছিলেন। করিকাতার সব গর শুনিয়া দাদার কলিকাতা দেখিবার প্রবল ব্যামনা হইল ; কিন্তু সে সময় তাঁর এ বাসনা পূর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তিনি বড়ই মনঃক্ষু হইলেন। ইতোমধ্যে এক দিবস সেকেও মাষ্ট্রার ক্রাসে বসিয়া বলিলেন-"এবারে হুগলীতে ছেলেদের পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় আমাকে ছেলেদের मृद्ध यांट्रेट वहेंद्र ।" এहे ऋरवार्श यक्ति छशकी यांश्या हम छातियां मामा अमिन विश्वा किनिल्य-"माष्ठीत महाभन्न, आमारक मक्न নিয়ে চলুন না ? কলিকাতাটা দেখে আসি।"

সেকেও মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"কুল কামাই ক'রে সে আর

# তৃতীয় অধ্যায়

কির্নেপে হ'তে পারে । আগামী বংসর তুমি ত যাবেই।" দাদা বলিলেন—"আমাকে এই বংসরেই নিম্নে চলুন না । যেমন ক'রে হোক্ পাশটা নিশ্চয়ই ক'রব।" এই বলিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে লইয়া যাইবার জন্ম তিনি মাষ্টার মহাশয়কে অনেক কারুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। সেকেও মাষ্টার হেড্ মাষ্টারের সমীপে দাদার অভিলাষ ব্যক্ত করিলে, তিনি বিশেষ কোনও আপত্তি না করিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। কলিকাতা কেন্দ্রে তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া হির হইল। নির্দিষ্ট দিবদে ছাত্রদের লইয়া সেকেও মাষ্টার বাঁকুড়া হইতে প্রাতে যাত্রা করিলেন। তথন হাবড়া হইতে পানাগড় পর্যাক্ত রেল খুলিয়াছিল। ছেলেদের পানাগড় পর্যাক্ত পদব্রজে যাইয়া রেলে চড়িতে হইবে।

সমন্ত দিবস হাঁটিয়া সন্ধ্যার সময় সকলে এক গ্রামের জনিদারের গৃহে আশ্রম লইলেন। দাদা পায়ের বেদনায় কাতর হইয়া জনিদারের বৈঠকখানায় বিছানো গালিচার উপর শুইয়া পাড়িলেন। সকলে উঠিয়া দেখেন, পা ফুলিয়া কলাগাছ। চলা দূরে থাক, উঠিয়া দাড়াইবারও ক্ষমতা নাই। তিনি তথন কাঁদিতে কাঁদিতে লাগিলেন। সেকেও মাষ্টার তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"তুমি আর ত যাইতে পারিবে না, একটা গরুর গাড়ী করিয়া বাকুদায় কিরিয়া যাও; আমি বাবুদের বলিয়া যাইতেছি, তাঁহারা তোমায় গাড়ী করিয়া দিবেন।"

মাষ্টার মহাশর অন্তান্ত ছেলেদের লইরা যাতা করিলেন। দাদা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদেন, আর পা টেপেন। কতক্ষণ এইরূপ

করার ফলেই বোধ হয় পা কিছু হালকা বোধ হইতে লাগিল। বেদনা যেন সামান্ত কমিল। তথন তিনি একটা লাঠিতে ভর দিয়া আন্তে আন্তে চলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যাইতে যাইতে তাঁহার পায়ের বেদনা অনেক কমিয়া আদিতে লাগিল। তথন তিনি অপেক্ষাকৃত ক্রতগতিতে চলিয়া, যে চটিতে সঙ্গারা বিশ্রাম করিতেছিল, সেখানে উপস্থিত হইলেন। পরে তথা হইতে সকলে রওনা হইয়া সন্ধার পূর্বে পানাগড়ে পৌছিলেন। সেখানে অন্ত কোথাও থাকিবার আশ্রম্ব মিলিল না, ষ্টেশনেই থাকা স্থির হইল। মাঠের মধ্যে টিন দিয়া বেরা সামান্ত ষ্টেশন। দেখানে আবার রাত্রে ভালুকের উপদ্রব আছে শুনিয়া দাদা ত ভয়েই অস্থির। সঙ্গীদের মধ্যস্থলে জড়-সড় হইয়া বিসয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কটাইলেন। পরে সকালের টেণে চড়িয়া সকলে তগলী যাত্রা করিলেন।

হুগৰীতে গাড়ী পৌছিলে ছেলেরা ষ্টেশনে নামিলে, দাদাও তাহাদের সহিত নামিতেছেন দেখিয়া সেকেও মাষ্টার বলিলেন— "রাসবিহারী, এথানে নাম্ছ কেন? তুমি কলিকাতা যাও, সেথানে তোমার পরীক্ষা দেওয়া স্থির হইয়াছে।"

"আমি এ'ক্লা কলিকাতার বাইতে পারিব না, আর পরীক্ষাও দেব না। ছগলী হ'তে আপনাদের সঙ্গে বাক্ডা ফিরিরা বাইব"— বলিয়া দাদা ছগলী টেশনে নামিয়া পড়িলেন।

পন্ন দিবদ সেকেণ্ড মাষ্টার দাদাকে বলিলেন—"হেড্মাষ্টারকে এ'ত বলে ক'য়ে তোমাকে পরীক্ষা দিতে নিম্নে এলাম, আর তুমি

## তৃতীয় অধ্যায়

এখানে এসে পরীক্ষা না দিয়া ফিরিয়া গেলে, তোমার উপর হেড্
মাষ্টার বিষম চটিয়া যাইবেন; আমাকেও দোষ দিবেন। কলিকাতায়
যদি তোমার আত্মীয় কেহ থাকেন বল। আমি তোমায় লইয়া
গিয়া তাঁহার কাছে পোঁছাইয়া দিই। আমার কথা শোন। তুমি
পরীক্ষা দাও।"

আমাদের পিশেমহাশয় কলিকাতায় কোনও সওদাগরের আফিসে চাক্রি করিতেন। দাদা কেবল তাহাই জানিতেন। তাঁহার বাসার ঠিকানা জানিতেন না। তিনি সেই কথা মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন। মাষ্টার মহাশয় কলিকাতায় যাইয়া পিশেমহাশয়ের অনুসন্ধান করিয়া দাদাকে তাঁহার নিকট পোঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

এদিকে কে যেন ছুইামি করিয়া বাবাকে সংবাদ দিয়াছিল বে, দাদা স্কুলের মাষ্টারদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কলিকাতায় পলাইরা গিয়াছে। বাবা এই সংবাদ পাইয়া বিশেষ উৎকণ্ডিত হইয়া পিশেন্মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন যে—"রাসবিহারী কলিকাতায় পলাইয়া গিয়াছে, যদি তাহাকে খুঁজিয়া পাও, তোমার কাছে ধরিয়া রাথিও। তুমি সংবাদ দিলেই লোক পাঠাইয়া কিম্বা আমি নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আদিব।"

পিশে-মহাশয় প্রতাহ আফিস যাইবার সময় দাদাকে সঙ্গে লইরা পরীক্ষা-মন্দিরে পৌছাইয়া দিতেন; বলিয়া যাইতেন যে, আফিস হইতে ফিরিবার সময় জাহাকে সঙ্গে লইয়া বাসায় যাইবেন। দাদা পরীক্ষা-মন্দিরের সম্মুথে দাঁড়াইয়া পিশে-মহাশয়ের জন্ত অপক্ষা

করিতেন। তাঁহার কলিকাতা দেখিবার ইচ্ছা এত প্রবদ হইয়া-ছিল দে, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে হইবে এ কথা তাঁহার মনেই হইত না,—কখন লেখা শেষ করিয়া বাহিরে গিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া কূলিকাতার দব দেখিবেন, এই হইয়াছিল তাঁহার প্রধান বাদনা। তাই বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া না লিখিয়া, যত শীঘ্র পারেন তাড়াতাড়ি কতকগুলা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিয়া, তিনি প্রতি দিন রাস্তার বাহিরে আদিয়া এদিক-ওদিক দেখিয়া বেড়াইতেন; এবং নির্দিষ্ট সময়ে পিশে-মহাশয়ের উপাইত হইবার পূর্বক্ষণেই পরীক্ষা-মন্দিরের সক্ষুথে আদিয়া অপেক্ষা করিতেন।

পরীক্ষা দেওয়া শেষ হইলে তিন চারি দিবদ ধরিয়া কলিকাতার দর্শনীয় স্থান সমস্ত দেথিয়া দাদা তোড়কণায় চলিয়া গেলেন । পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেথা গেল, তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সে বৎসর বাঁকুড়া বিভাগ ইইতে অস্ত কোনও ছেলে পাশ না ইওয়ায়, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াও তিনি এগার টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই কথা প্রসক্ষে অনেক সময় তিনি পরিহাস করিয়া বলিতেন—"আর ষাই হোক, পরীক্ষা দেওয়ার ভাগাটা আমার ভাল। পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি না পাওয়া আমার অংপ্ত কথনও ঘটে নাই। এই দেখ না সেকেও ডিভিসনে পাশ হ'য়েও বৃত্তি পেয়ে গোলাম।"

দাদা কলিকাতায় হোষ্টেলে থাকিয়া ফাষ্ট-আর্টস পড়িবার জন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। বাবাও সেই সময় মেদিনীপুরের ডিট্টিক্ট জজের হেডক্রার্কের কার্য্য লইয়া তথায় গিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। যে বৎসর দাদা এফ্-এ পরীক্ষা দেন, সেই বৎসর তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে মায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। এ ছঃখ তিনি আজীবন হৃদয়ে সমভাবে পোবণ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে বালকের ভায় কাঁদিতে তাঁনি বলিতেন—"আমার পরীক্ষা নিকট বলে, বাবা মায়ের অন্মথের বা তাঁর মরার থবর আমাকে দেন নাই। হায় রে, আমার পরীক্ষা! ছ-বছর, চার-বছর, কিয়া এ জীবনে নাই বা সে পরীক্ষা দেওয়া হতো! মা যে আমার চিরদিনের মত চলে গেলেন! আমি তাঁকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না, এ ছঃখ আমি রাথি কোথায় ৽

"বিশেষ, শেষবার যথন মায়ের কাছে যাই, মায়ের সঙ্গে রাগা-রাগি করে কলেজ খুলবার আগেই আমি কলকাতার চলে এসেছিলাম। তার জন্ম মা কত দিন থাওয়া-দাওয়া ছেড়ে কাঁদা-কাটি করেছিলেন। মার কাছে আমার এ অপরাধের ক্ষমা চাওয়া আর হ'ল না।"

বড়-মা মূর্যুকালে কমলালেবু ঝেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সে সময় মেদিনীপুরে কমলালেবু না পাওয়ায়, তাঁহার 'সে সাধ অপূর্ণ থাকিয়া যায়। দাদা সেজস্ত অনেক দিন কমলালেবু থান নাই। পরিণত বয়দে মায়ের নামে পুরুরিণী ও শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া, শিবপূজার নৈবেতে কমলালেবু উপকরণ দিয়া তবে কমলালেবু খাইতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন—"এখন কমলালেবু খাই বটে, কিন্তু লেবু মুখের কাছে তুল্লেই মায়ের কথা মনে পড়ে, থেতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকে।"

ইংরাজী ১৯০৪ সালের শেবাশেষি তিনি কোন মোকর্দমা উপলক্ষে একবার নেদিনীপুরে গিরা, বে বাড়ীতে মায়ের মৃত্যু হইয়াছিল, সেই বাড়ী দেখিতে যান। সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াই তিনি মস্তক চাপড়াইয়া সজো-মাতৃ-হারা শিশুর ন্তায়—"মা! মা!" বিলয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মেদিনীপুরে শ্বদাহ করিবার বড়ই অস্থবিধা শুনিয়া তিনি কাঁসাই নদীর তীরে জননীর চিতার পার্ম্বে যথোপয়ুক্ত অর্থ-বায়ে মায়ের নামে 'পরাবতী—শ্বদাহের ঘাট' নির্মাণ করাইয়া দেন।

ইংরাজী ১৮৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বার্রাচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, এক,-এ পরীক্ষায় উত্তীর্গ হ'ন; এবং প্রেসিডেন্সি কলেজেই বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীস্ত্রন অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার সাটক্লিফ তাঁহাকে অত্যন্ত মেহ করিতেন। তাঁহাদের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক কোনও ছেলের হস্তাক্ষর

শারাপ দেখিলে তিরস্কার করিয়া বলিতেন—'স্থন্দর হস্তাক্ষর বাঙ্গালীর একটা জাতীয় গুল, তোমরা সেটা খোয়াতে বোসেছ। মনে রেখো, একটা জাতীয় গুল হারান কথনই উচিত নয়।" কিন্তু দাদার হস্তাক্ষর অত্যন্ত খারাপ থাকা সত্ত্বেও সাহেব তাঁহাকে কিছু বলিতেন না দেখিয়া, এক দিন একটি ছাত্র সাহেবকে বলিলেন—"মহাশয়! আপনি ত থারাপ হস্তাক্ষরের জন্ত প্রায়ই ক্লাদের সকলকে ভর্পনা করেন, কিন্তু রাসবিহারীর যে এমন কুৎসিত হস্তাক্ষর—কৈ, তার জন্ত তাকে তো এক দিনও কিছু বলেন না ?" এ কথায় সাহেব একটু মৃহ হাদিলেন মাত্র। সেই সমন্ত্র অন্ত একটি ছাত্র জনান্তিকে বলিল—"এর তো আর হাতের লেখার দরকার হবে না।" সাহেব কথাটা শুনিতে পাইয়া একটু উচিতঃশ্বরে বলিলেন—"এই তো, ও বুঝেছে দেখিট।"

যে বৎসর দাদা বি-এ পরীক্ষা দেন, সেই বৎসর আঘিন মাসের ছুটতে তোড়কণা যাইয়া তিনি মাালেরিয়া ব্রুরে আক্রাপ্ত হন। কলিকাতায় আসিয়া অনেক চিকিৎসাতেও নীরোগ হইতে পারিলেন না। শেষে একেবারে শ্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তথন বি-এ পরীকার মাত্র দেড় মাস সময় আছে। ব্রুর ক্রমে একব্ররে পরিণত হইল, কিছুতেই আর মগ্র হয় না। তিনি পূর্ব হইতেই পরীক্ষা দিবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। বন্ধুরাও তথন তাঁগার সে বৎসর আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না ব্রিয়া মনঃক্ষ্ হইলেন। ডাক্তার স্থ্যপ্রসাদ সর্বাধিকারী চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনিও এক্সন্ত বিষয়া হইয়া পড়িলেন। শেষে সেই হোটেলে থাকিয়া

যে সব ছেলে মেডিকাাল কলেজে পড়িতেন, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া দাদাকে একটা তীব্র জোলাপ দেওয়া হির করিলেন। পরদিন প্রাতে ক্যাপ্রদাদ বাবু আদিলে, তাঁহার নিকট ছেলেরা আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ক্যাপ্রশাদ বাবু তাহাতে সম্মত হইয়া সেইরপই ব্যবস্থা করিলেন। দিনে রাত্রে বারকতক খুব ভেদ হইয়া পরদিবদ প্রাতে দাদার জর মগ্ন হইল। কিন্তু তিনি এমন হর্কল হইয়া পড়িলেন যে, কথা কহিবারও শক্তি প্রাস্ত রহিল না।

তথন পরীক্ষার আর সতের দিন মাত্র বাকী। যাই হোক্, আর জর না আসায়, তিন চারি দিন পরেই তিনি শরীরে একটু বল পাইলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা তথন তাঁহাকে পরীক্ষা দিবার কথা বলায় তিনি বলিলেন—"এ অবস্থায় আর কি করে পরীক্ষা দিব দ বস্লে মাথা খুরে বায় যে। আমি এ বংসর পরীক্ষা দিব না স্থির করেছি।" কিন্তু শেবে সহাধ্যায়া বন্ধুদের অন্থরোধে তিনি পরীক্ষা দেওয়াই স্থির করিলেন।

বি-এ-তে তথন বাঙ্গালা সাহিত্যের পরীক্ষা দিতে হইত। দাদা বাঙ্গালা তেমন ভাল জানিতেন না। পঞ্জিত ক্ষুক্ষক্যল ভট্টাচার্য্য মহাশন্ধ তাঁহার দাদার রচিত একটা 'বেক্ন সন্ধর্ভ' বই দাদাকে পজ্জিত দিয়াছিলেন। এই বই খানাই তিনি দশ পোনের দিন ধরিয়া ভাল করিয়া পজ্য়া লইলেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি পরীক্ষা দিতে গেলেন। তিনি পরীক্ষা-মন্দিরের বারান্দার উঠিতেছেন, এমন সমন্ব প্রিন্মিপ্যাল সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া



ইং ১৯১২ সালে দাদা এই ঘাট বাবার নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং ইহার উলোধন ক্রিয়া মহারাজা বিজয়চাঁদ



বলিলেন—"I see, you are not in the condition to Pass the examination." তার পর দাদা আন্তে আন্তে দিঁড়ি বাহিয়া দোতালায় যাইবার সময় কৃষ্ণকমল বাবুর সঙ্গে দেখা। কৃষ্ণ কমল বাবু বলিলেন—"ওরে বাসবিহারী! তুই চিঁচিঁ করছিল, পরীকা দিতে এলি কি বলে ?"

প্রীক্ষা দিবার কালে ছুর্বল্ডা বশত: সমন্ত্র সমন্ত্র মাধা ঘূরিয়া বাইত। তিনি সমূথের টেবিলে মাধা রাথিয়া চূপ করিয়া বিসিন্না থাকিতেন। এইরপে পরীক্ষা দেওয়া শেষ হইল ্ফিল বাহির হইলে দাদা দিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন দেখিয়া হোটেলের ছাত্রেরা যথন তাঁহাকে মহানন্দে বলিলেন—"এই ত পরীক্ষা দিতেই চাও নাই। এখন পাশের মত পাশ—একেবারে : দিতীয় হয়ে গেলে।" দাদা উত্তর করিলেন—"এই ভয়েই ত দিতে চাই নাই!"

বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি বি-এ পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিরাছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি কৃষ্ণক্ষল বাবুকে বলিয়াছিলেন—"ভার, আপনাকে আমি ফাঁকি দিয়ে বাঙ্গালাটায় খ্ব পাশ হ'রে গিছি!" এই কথা শুনে কৃষ্ণক্ষণ বাবু বলেছিলেন—"না বে, না, তুই খুব মন দিয়ে বাঙ্গালাটা পড়েছিলি!" বি-এ পরীক্ষায় এই বাঙ্গালায় পাশের গল্লটা বলিয়া দাদা বড়ই আমোদ পাইতেন। এই গল্প প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন—"আমি কৃষ্ণক্ষন বাবুকে ফাঁকি দিয়ে বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালায় পাশ হয়েছি'—বলেছিলাম; এখন ভাবি, হয় ত সেটা কৃতক্টা সত্য। বাঙ্গালা

পরীক্ষার একটা প্রশ্ন ছিল, 'লোকাপবাদ ভরে প্রীরামচক্র যে সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেটা তাঁর অস্তার কি স্তার-সঙ্গত কার্য্য হইয়াছিল ? স্তার বা অস্তারের কারণ দেখাও।' আমি জ্যাঠামি করে ,লিখেছিলাম, 'রামচক্র সীতাকে ত্যাগ করে কাপুরুষ, অধার্মিক ও ভারুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁর মত লোকের রাজা হওয়া উচিত হয় নাই। বিনা দোষে ধর্ম-পত্নীকে ত্যাগ করে, বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ করেছিলেন।' এই রকম যা-তা লিখেছিলাম। তাতে অনেক নম্বর ছিল, আমি প্রায় সব নম্বর পেয়েছিলাম। কিন্ত Examiner সেটা ঠিক কাজ করেন নাই। রামচক্র সীতাকে বনবাসে দিয়ে থুব ভাল কাজই করেছিলেন; রাজার কর্ত্তব্যই করেছিলেন! প্রজার মঙ্গলের জন্তই রাজা! প্রজারা যদি একটা কোনও কারণে মনঃকন্ট পার বা ছঃখ করে, আগে সেটা মোচন করাই রাজার সর্ব্বপ্রধান কাজ! প্রায়াচক্র তাহাই করেছিলেন। ঠিক করেছিলেন; আদর্শ রাজার কাজই করেছিলেন।"

দাদার হোষ্টেল জীবন স্থেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন বে, হোষ্টেলের দিনগুলো তাঁহার বেরূপ ভাতে কাটিয়াছিল, তেমনটি আর জীবনে কথনও হইল না। জিনি কুল্পি বরফ খাইতে বড় ভালবাসিতেন। একটা লোক রোজ কুল্পি বেচিতে আসিত; তিনি তার হাঁড়ির প্রায় সমস্ত কুল্পি থাইয়া ফেলিতেন। তাই দেখিয়া অন্ত ছেলেরা অবাক্ হইয়া যাইত। হোষ্টেলে নানা রকমের ছেলে ছিল ও কত রকম মজার লোক প্রতি দিন সেথানে

আদিত। পরিণত বন্ধশেও তিনি সেই সব লোকের কথা ভাবিতেন।

হোষ্টেলের একটী ছাত্র বড় স্থানর ফুট বাজাইতে পারিত। সে সন্ধার সময় যথন ছাতে বসিয়া ফুট বাজাইত, তাহা শুনিয়া দাদার চোথে জল আসিত। শেষ বয়স অবধি ও একটু দূর হইতে ফুটের শব্দ শুনিলে তাঁহার চোথে জল আসিত। এমন বে কেন হইত তাহা তিনি ব্ঝিতে পারিতেন না। অক্ত কোন বাজনার শব্দ যতই মিটি হউক না কেন তাহাতে কিন্তু ও রকম হইত না।

একটা ছেলে তিন বার তার মাকে শ্বশানে পোড়াইয়া আসিয়াছিল। সে রাত্রিতে হোঠেল হইতে পলাইত। যে দিন ধরা পড়িত, সেই দিন যাই হোক একটা না একটা ওজর করিত। এই রূপে সে তিন বার তার মাকে শ্বশানে পোড়াইতে গিয়াছিল বলে। কিন্তু শেষে যথন ধরা পড়িয়া গেল, তথন হোঠেল হইতে সে তাড়িত হইয়াছিল।

আর এক দিন রবিবারে তপুর বেলায় হোষ্টেলের সকলে থাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া গল্প করিতেছিল, এমন সময় একটা লোক আদিয়া 'মাগো, মাগো' করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। হোষ্টেলের ছেলেরা তাকে, 'কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?'—জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল—'আমার মাতৃ-বিয়োগ হয়েছে,আমার কোনই সক্তি নাই, আমি ভিক্ষা করে মায়ের প্রাদ্ধ কর্ব। আপনারা আমায় কিছু Help করুন।' এই বলিয়াই চোথ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ফেলিয়া আবার সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ছেলেরা সকলে চাঁদা করিয়া দশ পনর টাকা তুলিয়া তাহাকে
দিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে এক ব্যক্তি হোষ্টেলের
একটা ছেলের সহিত সাক্ষাং করিতে আদিয়া, সেই লোকটাকে
দেখিয়া বলিল—'এ বেটা এখানে কি করছে १' তাহার পর
ছেলেদের কাছে সব শুনিয়া সে বলিল—'এ বেটা জুয়াচোর,
বেল্লিক, বদমাইস! আমাদের পাড়ায় একজনের বাড়ী থেকে এই
রকম করে, আজ ছমাস হল, পয়সা নিয়ে গেছে। আর এক
জায়গায় চুরি করে পুব মার থেয়েছিল।'

ছেলেরা এই কথা শুনিয়াই আন্তিন শুটাইয়া কেউ বা লোকটাকে মারিতে, কেউ বা পুলিশে দিতে উল্পত হইল। দাদার দে সময় রাগ হইলেও, তাকে মার ধর করিতে বা পুলিশে দিতে তেমন ইচ্ছা হইল না। তাই ছেলেদের তিনি শাস্ত করিতে গেলে, তারা তাঁহাকে ধমকাইয়া উঠিল। তিনি তথন সেই লোকটাকে বলিলেন, 'তুই তো বেশ সাজা কাল্লা কালিলি? তুই থিয়েটারে গিয়ে চাকরি করগে না?' তাহাতে দে বলিল 'সেধানে নেয় না।' তথন তিনি সেই লোকটাকে জিল্লাসা করিলেন, সেগান টান গাহিতে জানে কি না। সে 'জানি'—বলিলে দাদা তাহাকে একটা হাসির গান গাহিতে বলিলেন। তথন সে প্রকটা থুব মজার হাসির গান গাহিলে, দাদা তাকে আরও গান গাহিতে বলায়, সে আরও ছই একটা গাহিতেই, ছেলেরা তথন শাস্ত হইলা তাকে গান বক্তৃতা এমন কি নাচ করিতে পর্যাম্ভ ধরিয়া বলিল। এই রূপ ঘণ্টা থানিক করিবার পর তিনি বলিলেন—এথন ওকে যেতে

দাও। তথন আর তাহাতে কেহ কোনও রূপ আপত্তি করিল না দেখিয়া. তিনি আবার বলিলেন, এতক্ষণ ওর নাচ গান শুনে স্ব হাসলে, আমোদ আহলাদ করলে, ওকে কিছ দেওয়া উচিত। ইহাতে কেহই দ্বিক্ষক্তি না করায়, সেই চাঁদা তোলা টাকা হইতে আট দশ টাকা দিয়া তাহাকে বিদায় করা হইল। দাদা তথন খুব হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিমা গেলেন। চুই চারি জন ছেলে তাঁহার পেছ পেছু ছুটিয়া আসিয়া বলিল—তুমি এমন করে হেদে পালিয়ে এলে কেন, বল তো ? তিনি বলিলেন— প্রথমে যথন লোকটাকে মার ধর না করে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলাম. তথন যে আমাকে সব তেড়ে মারতে এসেছিলে ? শেষে তাকে টাকা পর্যাস্ত দিয়ে বিদায় করলাম তো ? তখন তাহারা বুঝিতে পারিয়া বলিল-ও, তুমি আচ্ছা লোক তো ? আমরা মুনদেক ডেপুট চাক্রি করব ঠিক করেছি, তুমি উকিল হয়ে বদি কথনও আমাদের কাছে মোকর্দমায় যাও, তোমাকে নি চয়ই হারাব. এখন হতে প্রতিজ্ঞাকরে রাখলাম। নয় তো এই রকম যা তা একটা বুঝাবে তো গ

দাদা উকিল হইবার অনেক দিন পরে তাঁহার সেই হোষ্টেলের সঙ্গী এক হাকিমের নিকট একটা নোকর্দমায় গিয়াছিলেন। তাঁর সেই শপথ করার কথা মনে ছিল, কিন্তু তবুও তিনি তাঁকে মোকর্দমাটার জিতিয়েছিলেন। প্রতিক্রা পালনের ইচ্ছায় সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে বাহারা পরবর্ত্তী জীবনে বিভাবতা ও অভাভা উপারে সংসারে

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গল্ল প্রান্থাছিলেন—"হোষ্টেলের আর একটী লোকের কথা বলি শোন—এখন তাঁর অনেক পর্যা হয়েছে, কল্কাতার বাড়ী ঘর করেছেন, তাঁর বইএর দোকান আছে, নাম শুরুদাস চটোপাধ্যায়। বোধ হল্প নাম শুনেছ ? এমন সং, ছান্ননিষ্ঠ, কর্ত্তবাপরায়ণ লোক, বাঙ্গালীর মধ্যে দেখেছি বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ তাঁর তথনকার অবস্থার মত লোকের মধ্যে। তিনি আমাদের হোষ্টেলের বাজার-সরকার ছিলেন। সামান্থাই বেতন পেতেন। বোধ হয় সংসারে অনেক লোকজন প্রতিপালন করতে হতো, খুবই তাঁর চানাটানি ছিল ব্রুতাম। এদিকে হোষ্টেলে বাজার-সরকারের কাজে তিনি অনেক পর্যা ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। ইচ্ছা করলে মথেষ্ট সরাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর পরম শক্রপ্ত কথন বল্তে পারে নাই,—'শুরুদাস বাবু একটা পর্যা চুরি করেছেন!' আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বাজার সরকারের এ স্কুথাতি পৃথিবীতে কেন্ড করতে সাহস পাবে না!"

"তিনি মেডিক্যাল কলেজের ছেলেদের জন্মে ছ'টা আলমারিতে সামান্ত ডাক্টারি বইও রাণ্তেন। ছেলেরা বই কিন্নার সমন্ত্র বইএর দাম জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলতেন—'এটা এড টাকা, ওটা অত টাকা কেনা পড়েছে।' ছেলেরা 'কত দিতে হবে, জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন—'যা হোক্ দাও।' 'যা হোক্ দাও।' আমি এক দিন তাঁকে বল্লাম—'গুক্লদাস বাবু, বেশ ব্যবসা করেছেন পূবহুটার কেনা দামের উপর যদি বলেন—'যা হোক্ দাও, যা হোক্

দাও!' তবে ছেলেরা কে আর আপনাকে টাকাটা, দিকাটা দিতে চাবে ? ছচার পশ্বদা দিয়ে দেরে দিবে।' তাতে তিনি হেদে বল্তেন—'তাই ঢের, তাই ঢের। তোমাদের কাছে আবার কি নেব ?' অথচ দেথ, তাঁর তথন কত টানাটানি ছিল! একটা যে কথা আছে, 'অভাবে স্থভাব নষ্ট'; কিন্তু শুক্রদাস বাবুর সন্তব্ধে এটা কথনও থাটে নাই। অভাব তাঁর স্থভাব নষ্ট করতে পারে নাই।

"পরে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বহুবাজার কি ঐ দিকে কোথা একটা বইএর দোকান করবেন স্থির করেন। হোষ্টেলের অনেকে তাঁকে নিষেধ করে বল্লেন—'আপনার মূলধন বেণী নাই, আপনি এমন কাজ করবেন না; দোকান চলবে না, ঠক্বেন!' আমি কিন্তু জোর করে বলেছিলাম—'উনি নি\*চয়ই কৃতকার্য্য হবেন! ওঁর অমন Honesty মূলধন আছে; কেবল ওতেই উনি সফলতা লাভ করবেন!' হ'লও তো তাই! এখন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু দেখচ তো ? আমার খাবার সময় নাই, যাই কখন। আবার অনেক সময় ওটা মনেও থাকে না। অনেকে বলে বাঙ্গালী ব্যবসা করতে জানে না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাঁরা ব্যবসা করতে জানে না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাঁরা ব্যবসা করতে খান, তাঁদের অধিকাংশেরই Honestyটা কম। তাই ফেল মারেন।"

বি-এ পাশ করবার পরই দাদার একবার খ্রীষ্ট-ধর্ম পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইরাছিল। তিনি গোপনে গোপনে খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন। রেভারেও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ হইত। এ সম্বন্ধে দাদা

বলিয়াছিলেন— "গ্রীষ্টান হবার দিন গোপনে হোষ্টেল হইতে বেরিয়ে গোলাম। গীর্জার কাছাকাছি গেছি, তথন এমন একটা বিদ্ন ঘট্টা বে, আমার আর গ্রীষ্টান হওৱা হ'ল না।

"বিশ্বনী এই—আমি গীর্জ্জার চুক্ছি, এমন সময় বাবা গিয়ে আমার হাত চেপে ধর্নেন। সে সময় সহসা সেখানে বাবাকে সে অবস্থায় আমার হাত ধ'রে ফেল্ডে দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, কেমন করে বাবা আমার খৃষ্টান হবার কথা জানতে পেরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

"বাবাকে বল্লাম—'যাক্, আপনি যথন এসে পড়েছেন, তথন আর আমি খৃষ্টান হ'ব না।' তার পর বাবার সঙ্গে হোষ্টেলে ফিরে এলাম।

"এই গুরুদাস বাব্ই—আমি গুষ্ঠান হব সন্দেহ করে, বাবাকে টেলিগ্রাম করেন। বাবা সেই টেলিগ্রাম পেয়েই হোষ্টেলে আসেন। আমি তথন খুষ্ঠান হবার জন্ম হোষ্টেল্ হতে বেরিয়ে গেছি। বাবা হোষ্টেলে সংবাদ নিয়ে গীর্জায় গিয়ে আমায় ধরেন। গুরুদাস বাব্ সংবাদ দিয়ে বাবাকে এনে আমাব খুষ্টান হওয়ায় বাধা দিয়েছেন, এ আমি জানতে পেয়েছি শুনে, রূপদাস বাব্ ভয় পেয়েছিলেন। সেজন্ম তিনি আমার সঙ্গে সেদিন আর দেখা করেন নাই।

"পরের দিন সকালে আমি ঝড়ের মত ছুটে গুরুদাস বাবুর খরে গিম্বে, তাঁহার হাতটা ধরে খুব জোরে নাড়া দিয়ে সেক্হাও করে বল্লাম—'বেশ করেছেন !' এই ব'লেই সেথান থেকে চলে গেলাম।

"আমি ভাবতাম, এীষ্টান জাতিই জগতের মধ্যে সভা। লেখা-পড়া শিথে সভা-ভব্য হ'তে গেলে, খ্রীষ্টান হওয়া চাই-ই চাই। খ্রীষ্টান না হ'তে পারলে বুথাই ইংরাজী লেখাপড়া শেখা, বুখাই সব আশা। কি ভুল বিশ্বাসই আমার তথন হয়েছিল। তবে এটিবর্ম অবশ্র খুবই ভাল, খুবই মহান। তা'বলে ক্রাইটের উপদেশ বা ক্রাইষ্টকে মানতে হলে যে একটা সমাজ হতে গ্রীষ্টান সমাজে (यटि इत्व ठांत कान अ मान नाई। वृक्तामव, क्वाईष्टे ७ टेइज्ज्यापव এঁরা সকলেই অত্লনীয় স্বার্থ-ত্যাগ করে জগতের হিতার্থ মামুষকে সভাতা, ভদ্রতা শিথাবার জন্মই প্রাণপাত করেছেন। **এঁদে**র সকলকেই মানুষ মাত্রেরই সমভাবে পুজা করা উচিত। একটা গেরুয়া কাপড পরলেই, যে বন্ধের কি চৈতন্তের চেলা বা গীৰ্জায় হাঁট গেড়ে একটা Prayer করলেই যে খ্রীষ্টান হয়, তাহা কথনই নয়। ধরতে গেলে আমি একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান। কারণ, বাইবেল সম্বন্ধে আমি পড়ে শুনে যা জানি, ক্রাইষ্টকে যেরূপ ভক্তি মান্ত করি, একজন গোঁড়া খ্রীষ্টানও তা অপেক্ষা বেশী করতে পারেন কি না, সন্দেহ।

"আবার বৃদ্ধ, চৈতন্তকেও আমি সমান ভক্তি শ্রদ্ধা করি। তাঁদের সম্বন্ধেও অনেক পড়েছি। একবার Ceylonএ গিরে ত আমি Buddhistও হতে চেম্নেছিলাম—ছেলেবেলায় বেমন গ্রীষ্টান হতে গিয়েছিলাম। তা' তাতে বিশ্ব হওয়ায় ভালই হয়েছিল। কে জানে,—তা না হলে আমায় হয় তো শেষে আজীবন মনস্তাপ করে মরতে হতো; কারণ, নিজে তো সমাজ-ছাড়া হতেমই,

আর এটা আমি কোন দিনই মনে ঠাঁই দিতে পারতাম না যে, 'আমি থ্রীষ্টান হয়েছি, ক্রাইষ্ট দর্মশক্তিমান্—তাঁকে ভজনা করছি। তিনি আমার সকল পাপ ঘুচিয়ে, আমি মরলে পরে, আমায় স্বর্গে নিয়ে গিয়ে স্বথে স্বছলে রাথবেন।"

বি-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইবার এক বংসর পরেই ইংরাজী ১৮৬৬ সালে দাদা ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্শে এম-এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন্। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই বছ দিপিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন— "এই এম-এ পরীক্ষা দিবার পর কি কর্ম্মভোগই কয়দিন না কর্তে হয়েছিল। হোষ্টেলে থাওয়া দাওয়া করে বারটার সময় বেরিয়ে চৌরঙ্গিতে এক্জামিনারের বাড়ীর ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পাক্তাম—সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে, পরীক্ষার খবর জানব্বলে। বেলা বারটা হতে পাঁচটা পর্যান্ত দাঁড়িয়ে থেকেও সাহেবের দেখা না পেয়ে হোষ্টেলে ফিরে আস্তাম। এক এক দিন দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে দারোয়ানকে কিছু ঘুস দিয়ে তার সেই তেল-চট্-চটে ছারপোকা-ভরা দড়ীর খাটয়ায় ভয়ে থাকতাম। রোদে গা পুড়ে যেতো। সেই রকম অবস্থাতেই এক এক দিন ঘুমিয়ে পড়তাম।

"এই ভাবে এক দিন রোদে খাটিয়ায় প্রজ্ গুমুদ্ধি, এমন সময়
সাহেব দারোয়ানকে একটা চিঠি দেবার জন্ত বাইরে এসে, আমাকে
সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে, গুম ভাঙ্গিয়ে, আমার দেখানে সেরূপ
ভাবে পড়ে থাক্বার কারণ কি, জিজ্ঞাসা কর্লেন। আমি উত্তর

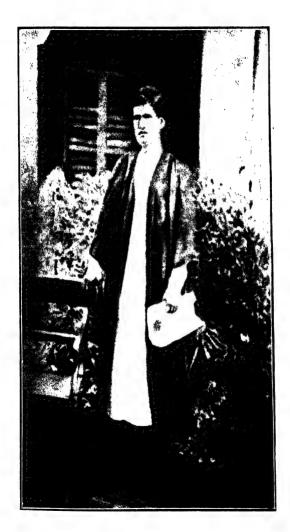



দিলে, সাহেব খ্ব চটে উঠে বললেন—'তুমি কি ভাব, তুমি ফেল হবে ? এ রকমে যে রোগ হয়ে মারা গেলে। তোমার পরীক্ষার ফল জেনে কি হবে ? আমি কিছু বলবো না, যাও, তুমি বাড়ী যাও।' সাহেব আমায় এই বলে বিদায় করে দিলেন।"

এম-এ দিবার পর বৎসরই দাদা বি-এল পরীক্ষা দেন।
ইতিমধ্যে তিন চারি নাদের জন্ম তিনি বহরমপুর কলেজে শিক্ষকতা
করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ইংরাজী সাহিত্য ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে
গণিত অধ্যাপনা করিতে হইত। বাবা তথন ঐ স্থানে ম্যাজিট্রেটের
ক্লার্ক ছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দাদা বি-এল পরীক্ষার উত্তীর্ণ
হইয়া এক শত টাকা মূল্যের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

# मामात्र कथा

টাকা দিলে, সে টাকাগুলার অধিকাংশ জাল দেখে তাকে পুলিশে (मग्र । প্रतिभ **चन्न** कग्नजनकि **अनामो** क'रत (माकर्कमा हालाव। আদালতে আদামীরা জাল টাকার কথা অস্বীকার ক'রে বললো — 'হয় ও টাকা হাবাগোবা লোকটার, না হয় স্ত্রীলোকটার। আমরা क्षीत्नां क होत्र वां हो हो होता वामवात ममन य हो का निरम्न हिनाम (म काल नम्र। हावाशाचा छ। छाल करतहे प्राथ निम्निक्त।' আদালতের বিচারে হাবাগোবার শাস্তি হয়। হাইকোর্টে আপিলে দারকা বাবুর কাছে সেই মোকর্দমা উঠে। দারকা বাবু বিচার করে হারাগোরাকে থালাস দিয়ে অন্ধ কয়েক জনের মধ্যে এক জনকে দোষী ঠিক করে, তাকে সাজা দিলেন। এতে সকলেই— 'অস্তায় ক'রে নির্দোধকে দণ্ড দিয়েছেন', বলে' দ্বারকা বাবুকে দোষ দিতে লাগলো। এমন কি হাইকোর্টের কোনও কোনও জজ পর্যাস্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। দ্বারকা বাবু বড় মনমরা হয়েছিলেন। এই রাষ্ণ্রতা দেবার ছ দিন কি তিন দিন পরে সন্ধ্যার সময় আমি তাঁর কাছে গেলে, তিনি খুব ছঃখিত ভাবে বললেন—'তাই তো ভায়া! এটা কি ভুল করলাম ৷ এর জন্মন বড় খারাপ হয়ে আছে। সাক্ষীদের জেরা-টেরা সব বেশ করে বুঝে শুনে আমার তো দুচু ধারণা হয়েছিল, যাকে সাজা দিংখুছি সেই প্রকৃত দোষী। এখনও আমার সেই ধারণা তেমনই দৃঢ় আছে। তবে কি জানি, ভুল হতেও পারে। কিন্তু দেটা কিছুতেই মনে ঠাঁই দিতে পার্বছি না।<sup>2</sup>

আমি ধারকা বাব্র বাড়ী হ'তে বাদায় ফিরে এলে, ছ'চারজন,

# পঞ্চম অধ্যায়

পরিচিত লোক আমার কাছে এদে দ্বারকা বাবুর দেই মোকর্দ্দমাটার বিচারের কথা তৃলে' তা নিম্নে নানা তর্ক-বিতর্ক করতে লাগ্লো। ঘণ্টাথানেক আলোচনা করে তারা চলে গেলে, আমার মুছরি এদে আমার বল্লে—'বাবু! এ জাল-টাকার মোকর্দ্দমাটার দ্বারকা বাবু ভূল ক'রে নির্দোষ লোককে সাজা দিয়েছেন বলে যে সবাই হৈ-চৈ ক'রে তাঁকে দোষ দিছে, কিন্তু তিনি তো কিছু ভূল করেন নাই! ঠিক দোষীকে ধরেই দণ্ড দিয়েছেন।' আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞানা করলাম—'তৃমি তা কি করে জানলে প' তথন সে বল্লে—'আজে, যার সাজা হয়েছে, সে আমার নিকট আত্মীর। টাকা জাল করে এক দিন ক্রিক্তি করবে, এ মতলব সে কিছুদিন হ'তে করছিল। তার পর যে দিন ক্রিক্তি রততে যায়, আমাকেও সঙ্গে নেবার জন্মে থুব সাধাসাধি করেছিল; তথন টাকা জাল করার কথা সব আমার বলেছিল।'

"এই কথা জানাবার জন্ত পরদিন সকালে আমি দ্বারকা বাবুর কাছে গেলাম। আমি তাঁর ঘরে চুকতেই তিনি বল্লেন—'কি ভাষা, তুমি স্থ-ধবর কিছু আমাকে ভনাতে এসেছ নিশ্চয়!' দেখ, মানুষের বুদ্ধি দেখ! আমি কোনও রকম বাহ্যিক ভাব প্রকাশ করি নাই; তবুও আমাকে তিনি দেখেই ও-কথা বল্লেন। আমি এতে একটু আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করে বল্লাম—'কেন ?' তিনি বললেন—'নিশ্চয়! তোমার মৃথ দেখে আমি তা বুঝছি।' তথন আমি তাকে আমার মৃছরীর সমস্ত কথা বল্লাম। তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বল্লেন—'ভায়া! ভায়া!

এর চাইতে স্থবর আমার জীবনে আর কিছু আমি শুন্বো না!
আমি মরতে বদেছিলাম, তুমি আমার বাঁচালে! দেখ ভারা, সব
লোকের ভূল, আমিই ঠিক কাজ করেছি।' 'আমিই ঠিক করেছি'
বলে আমার হাতটা ধরে গুব ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন।

"হারকা বাবুকে দেখে শুনে আমার কেমন ধারণা হয়েছে যে, কোনও একটা বিষয় ভাল করে শিখতে হ'লে সেটার সম্বন্ধে বিশেষ করে আলোচনা ক'রতে হ'বে। কেবল প্রথর বৃদ্ধি ও তীক্ষ্ণ স্থাবণশক্তি থাকলে চল্বে না। হারকা বাবুর তো অত বৃদ্ধি, অত স্থাবণশক্তি ছিল, কিন্তু বললে লোকে বিশ্বাস করবে নাযে, তিনি ইংরাজী গ্রামারের সামান্ত সামান্ত অনেক বিষয় জানতেন না। একবার তাঁর কাছে গিয়ে দেখি, তিনি তাঁর ছেলেকে বাঙ্গালা হ'তে থানিকটা ইংরাজী তর্জমা ক'রে দিছেন। তার মধ্যে আছে— 'কতকগুলা হরিণ এক জাগ্যায় চরচে' এই রকম কিছু। তিনি হরিণের প্লুরাল (Plural) বলে দিছেন—ছিয়ার্সা, ডিয়ার্সা। প্রথমটা আমি কিছু বৃহ্বতে পারি নাই। শেষে দেখি, তিনি ডিয়ারের প্লুরাল কর্ছেন, 'ডিয়ার্সা। তথন আমি তাঁকে বল্লাম—'আপনি ডিয়ারের প্লুরাল ভিয়ার্সা করছেন কেন 
ভূরাল কর্ছেন, 'ডিয়ার্সা করছেন কেন 
ভূরালার প্লুরাল ভিয়ার্সা করছেন কেন 
ভূরালার প্রাল ভিয়ার্সা করছেন কেন 
ভূরালার ভ্রাল ভ্রাল ভ্রাল ভ্রাল ভ্রাল ভ্রাল ভ্রাল ভ্রাল ভিয়ার 
ভ্রাল বিষ্কা করছেন কেন 
ভূরালার ভ্রাল 
ভ্রাল করেছিলাম ।'

"তার পর ছাবকা-বাবুর 'ক্যান্দার' হয়। এক দিন সন্ধার সমন্ত্র পিলে দেখি, তাঁর বাড়ীর কাছে একটা ভোবান্ত তিনি সাঁতার দিতে দিতে অনবরত ডুবছেন, উঠ্ছেন। আমান্ত্র দেখে বল্লেন—

## পঞ্চম অধ্যায়

'ভাষা! আর রোগ-যন্ত্রণা সহু হয় না! সমস্ত শরীর যেন জ্বলে যাচেছ, তাই এই জলে পড়ে রয়েছি! ঠিক করেছি, এইবার দেশে গিয়ে সেইথানেই মরবো!' সে দিন তাঁর সে অবস্থা দেখে আমার মনে বড়ই কট হয়েছিল!"

দাদা বলিতেন—"উকিল হ'রে প্রথম প্রথম একটাও নোকর্দমা পেতাম না! এক, ছারকা বাবু ছাড়া আর কারও কাছ হ'তে একটু আশার কথা শুনি নাই। আমার সঙ্গী তিন চার জন, হাইকোর্টে প্রবিধা নাই দেখে, এক জন পাঞ্জাবে, অক্স সকলে এখানে ওখানে চলে গেলেন। তথন দিন কতক আমারও মনটা খ্ব দমে পড়েছিল। এই সময় বিনা পয়সায় একটা মোকর্দমা পেলাম গ্রার বার্ণদ্ পিককএর এজ্লাদে। মোকর্দমার সওয়াল জবাব করবার সময় থর্-থর্ ক'রে আমার গা কাঁপতে লাগ্লো। আমার সওয়াল জবাব করতে দাঁড়াল, তখন স্থার বার্ণদ্ পিকক, (এমন জঙ্গু এপর্যান্ত আর হাই-কোর্টে আদে নাই!) খুব উচু হয়ে বদে, মাধা ভূলে, আমাকে দেখিয়ে, সেই উকিলকে বল্লে—'What have you to say after the remarkable argument of this young jurist?'

"এ কথা শুনে হাইকোটমন্ন সোরগোল পড়ে গেল। চিচ্ জাষ্টিদের (Chief Justice) এ রকম প্রশংদার আমি ভাবলাম, এবার হ'তে নিশ্চন্ন কিছু কিছু ক'রে মোকর্দমা পাব। কিন্তু এর জন্মে কিছুই পাই নাই। প্রান্ন বছর থানেক দশটার সমন্ন থেয়ে কোর্টে

যাওরা আর দেড়টা ফুটার সময় ঘরে এনে অ্মান। এই ক'রে দিন কাট্ডো। তার পর ছটো চারটে করে মোকর্দমা পেতে লাগ্লাম।"

"তখন আমার ঘরে আস্বাব-পত্র কিছুই ছিল না। মেজেতে একটা মরলা সতরঞ্চ পেতে তাতে উবৃদ্ধ হ'রে বসে মোকর্দমার কাগজপত্র দেখতাম। একদিন বাবু শ্রীনাথ দাস আমার বাড়ীতে এসে আমার সেই অবস্থা দেখে বল্লেন—'ওহে রাসবিহারী! তুনি এ কি ক'রছ? তোমার ভিতরে যাই থাক্, 'ভেক্' কর, 'ভেক্' কর। ভেক্ না ক'রলে, ভিক্ মিল্বে না! যে মজেলটা তিন টাকা দেবে ভেবে ভোমার কাছে আস্বে, ভোমার এ অবস্থা দেখে সে এক টাকার বেশী দেবে না। আর একথানা কোউচ্, একটা আলবোলা, রূপার একটা ভিবে, জলের মাস ও ছই আলমারি বই এনে ঘর সাজিরে বসে থাক। মজেলটা ছ-টাকা দিতে এসে, 'ভেক্' দেখে ছয় টাকার কম দিতে সাহস পাবে না।'

"দিন কতকের মধ্যে বাবু এীনাথ দাসের কথামত 'ভেক্' করলাম। কিন্তু ভিক্ তাতে তো তেমন মিল্লোনা!"

ইংরাজী ১৮৭১ সালে দাদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা দ্বন আইনের আনার্শ পরীক্ষা দিরা উত্তীর্ণ হন। ইহার চারি বংশর পরে ১৮৭৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্যাস্ত তিনি ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইরাছিলেন। তিনি ভারতীয় বন্ধকী আইন সম্বন্ধে বারটা বক্তৃতা দেন। ১৮৭৬ সালে এই বক্তৃতাগুলি দেওয়া শেষ হইবার পরই, তিনি সেগুলি একত্র করিয়া ছাপাইয়া পৃস্তকাকারে সাধারণের জন্ম প্রকাশ করেন।

## পঞ্চম অধ্যায়

ইহাই তাঁহার 'The Law of Mortgage in British India'
নামক বিখ্যাত আইন পুস্তক। সমগ্র ভারতের আইন ব্যবসায়ী
মাত্রেই একবাক্যে এই পুস্তককে একটা কীর্তিক্তন্ত স্বব্ধপ বলিবা
মত প্রকাশ করিবা থাকেন।

তাঁহার পুস্তকের স্থচনাম তিনি দ্বীন উকীলদিগকে নিম্ন-লিখিত যুক্তিপূর্ণ স্থানর উপদেশ দিয়াছেন—

"He knoweth not the law who knoweth not the reason of the law," is a saying which the student should always bear in mind and you will pardon me if I venture to affirm what is now accepted almost as a truism, that a careful study of general principles as illustrated in different systems of law, will not be wholly useless to you, when you enter upon the practical duties of the profession. It may not be given to every one of us to attain high forensic skill, but depend upon it, the time given to a scientific study of law is never wholly thrown away; for legal practice is not a thing apart from legal science. I must, however, warn you that laborious days are not always crowned with riches or honour, for the race is not to the swift, nor the battle to the strong, and professional distinction may be won in more ways than many of you perhaps imagine. But a higher guerdon awaits those who pursue learning for its own sake: and I invite you to join that noble band to which so many are called and so few chosen: for the dust of daily life tends to deaden those finer sentiments to which life should owe its sayour. I do

not by any means ask you to live in cloistered seclusion, detached from the world and all its pursuits, but do not be too eager in the chase for money, position or power. For believe me, you can not fall into the habit of prizing, low and gross ideals without suffering deterioration in your intellectual as well as moral fibre. Learn therefore, betimes to labour and to wait; and if you are ever tempted to join in the fierce hunt after the vulgar prizes of the world, remember that after all the successful man as he is called is not unfrequently.

A poor player

That struts and frets his hour upon the stage, And then is heard no more.

এই সম্বন্ধ তিনি একবার পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—
"আমি আমার বই-য়ে ছেলেদের যে উপদেশটা দিয়েছি, তার
হয় তো কেউ টীকা করবে—'চৌরন্ধীর বাড়ীতে থেকে, টানাপাথার হাওয়া থেয়ে, জুড়ি-গাড়ী চড়ে সন্ধার সময় গন্ধার ধারে
বেড়িয়ে এরকম উপদেশ তো দেওয়া বেশ চলে! কিন্তু যার
উন্ধনে হাঁড়ী চড়ছে না, তার পক্ষে গ্রন্থকারের এই তম্লা উপদেশ
পালন করা কি করে সম্ভবপর হ'তে পারে ?"

দাদা বলিতেন—"ঠাকুর আইনের বক্তৃতা দিয়ে আমি যে কয় হাজার টাকা পেয়েছিলাম, তার সমস্তই কয় বৎসর সরস্বতী পূলা করে থরচ করেছি। একটী পয়সা তার পুঁজি করি নাই বা অক্স কাজে থরচ করি নাই। সরস্বতীর ক্লপাতেই তো টাকাটা পেয়েছিলাম। তাই প্রথম রোজগারের মোটা

# পঞ্চম অধ্যায়

টাকাটা তাঁরি পূজায় ধরচ করণাম। পূজা করা মানে আর কি ? গরিব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কিছু পায়, আর দীন হংখীরা বংসরে একবার পেট ভরে থায়। মাহুষ হয়ে জয়ে যারা জীবনে একটী দিনও ভাল করে থেতে পায় না, তাদের ভাল করে পেট ভরে খাওয়াতে যে টাকা বায় হয়, তার চেয়ে টাকার সধায় যে আর কিসে হ'তে পারে তা আমি ভেবে পাই না!"

করেক বংসরের মধ্যেই দাদা অসাধারণ প্রতিভাবলে ওকালতীতে আপনার পশার স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতি বংসর তাঁহার আয়ের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াই চলিল। ১৮৮৪ সালে তিনি 'ডক্টার ইন্ল' উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৫ সালের কাছাকাছি দাদা বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আই-সি-এন্ পড়াইবার জয় মেজ দাদাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন স্থির হয়। যাত্রা করিবার আয়োজন উল্লোগ প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় নিকট আয়্রীয়েরা তাঁহার বিলাত যাত্রার বিরোধী হইলেন। দাদা তাঁহাদের অম্বরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বিলাত যাওয়ার সম্বল ত্যাগ করেন।

এ সম্বন্ধে তিনি পরে বলিতেন—"দে সমন্ন তো বিলাত যাচ্ছিলান, ব্যারিষ্টার হ'ন্নে বেনী প্রসা রোজগার কর্বো ব'লে। তা তো উকিল থেকেও পূর্ণ হয়ে গেল। তথন বিলাত গিয়ে নিজের লোককে মনঃকষ্ট না দেওয়ার জন্তেই বোধ হয় এটা হ'ল।

এখন ভাবি ব্যারিষ্টার হবার জন্তে তথন বিলাত না যাওয়া ভালই হয়েছিল! সে সময় বিলাত যাওয়া তো আর এখনকার মত ছিল না। তথন বিলাত গেলে, আধা প্রীষ্টানেরই মত হয়ে সমাজ হ'তে সরে থাক্তে হ'তো। আমার যা প্রকৃতি, তাতে মনে কষ্ট পেতাম নিশ্চয়ই!"

# ষষ্ঠ অথ্যায়

ইংরাজী ১৮৮৭ সালে দাদা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন এবং ১৮৯১ সালে তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড ল্যানস্ডাউন সাহেব ওাঁহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত করেন। অনস্তর ল্যান্স্ডাউনের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড এল্গিন্ সাহেবও ওাঁহাকে পুনরায় তিন বৎসরের জন্ত উক্ত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করেন। এই কয়েক বৎসর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করেন। এই কয়েক বৎসর ব্যবস্থাপক সভার সভারপে তিনি যে সকল জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই স্থবিদিত। পার্টিসান বিল ও জজনেত ডেটার্স্ বিল্,' এই ছই আইন প্রণয়ন করিয়া তিনি যে দেশবাসীর অন্শেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও ভিন্ন মত নাই।

দাদা বলিতেন— "কর্ত্তারা যে বৃদ্ধি নিয়ে কাউন্সিলে আইন প্রস্তুত্ত করেন, তার পরিচয় আমি বেশ পেয়েছি! বাঁকুড়ায় যথন আমি পড়ি, একজন স্থল ইন্স্পেক্টর গিয়ে আমায় ছই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেই বলেছিলেন— 'এ ছেলেকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে হ'বে না। হাঁড়ির একটা ভাত টিপেলই সব বৃঝা যায়!' আমিও সেই রকম একটা ভাত টিপেই ওঁদের ইাড়ির হাল সব ব্ঝেছি।"

"দে সময় বাঙ্গালার চারিদিকে খুব দাঙ্গা হচ্ছিল। লাটসাহেব ঠিক করলেন—'একটা আইন করে ইহা থামাবেন।
কর্দ্ধারা সব পরামর্শ করে আইন প্রস্তুত করলেন। আমি দে
আইন শুনে বল্লাম—'এ আইনে কিছুই হ'বে না!' কর্দ্ধারা
অমনি চাৎকার করে উঠলেন—'কেন হ'বে না ! আইনে কি দোষ
হয়েছে ?' আমি বল্লাম—'এ রকম অত্যাচারী আইন কথনও
চল্তে গারে না! কোন গবর্ণমেন্টও চালাতে পারে না!'
তথন লাটসাহেব হ'তে আরম্ভ করে তাঁহার পার্ধদ-বর্গ সকলেই
রোথ ক'রে আমায় বল্লেন—'তুমি বুঝ নাই! এ অত্যাচারী
আইন নয়, এ রকম আইন অন্ত গবর্ণমেন্ট চালাতে না পারুক
বিটিশ গবর্ণমেন্ট পারবে! তুমি দেখে নিও!' আমার বড্ড
রাগ হ'লো; আমি তার কোনও উত্তর দিলাম না। আইন
পাশ হয়ে গেল।"

"আইনটা এই—'সে সময় খুব দাঙ্গা হচ্ছিল বলে আইন হল যে, কোনও যায়গায় দাঙ্গা করবার পরামর্শ হচ্ছে বা দাঙ্গা আরম্ভ হবার সম্ভাবনা হয়েছে, এই রকম কোনও সংবাদ যদি কেই জান্তে পারে, তাকে তথনই নিকটই পানায় খবর দিতে হ'বে। যদি দাঙ্গা সম্বন্ধে কেই িছু জেনেও খানায় খবর দেয় নাই, প্রমাণ হয়, তবে তাকে কঠোর শান্তি দেওয়া হ'বে।'

"যে দিন আইন পাশ হলো তার দিন চার পরে গায়ের ঝাল্ ঝাড়বার জন্ম একটু হেসে কর্তাদের বল্লাম—'দাঙ্গা

# ষষ্ঠ অধ্যায়

আইন তো পাশ হল, এখন দেশে দেশে চোরের উপদ্রব খুব বাড়বে, নয় জেলখানা খুব বাড়াতে হবে!' তাঁরা 'এ কথার কারণ কি ?'—জিজ্ঞাসা করায় বল্লাম—'দাঙ্গা হবার উপক্রম হয়েছে—যে জান্তে পারবে, তাকেই থানায় খবর দিতে হবে। এখন একটা প্রামে দাঙ্গা হবে,—সে গ্রামের অধিকাংশ লোক তা জানতে পেথেছে—সচবাচব তাই হয়ে থাকে! এখন সেই সব লোককেই খবর দিতে খানায় ছুট্তে হবে, নয় তো আইন অফুসারে তাদের কঠোর শান্তি হবে। তারা থানায় যেতে যেতে যদি অস্থ গ্রামের লোকদের দাঙ্গার কথা জানায়, তবে আইন অফুসারে তারাও থানায় যেতে বাধা! স্কুতরাং কোথাও একটা দাঙ্গা হবার উপক্রম হলে, গ্রামকে গ্রাম, ছেলে মেয়ে আদি ক'রে সকলকেই থানায় ছুট্তে হ'বে তো! কাজেই গ্রাম শুস্ত হ'লে চোরের উপদ্রব বাড়বে। আর যদি তারা থানায় খবর দিতে না বায়, তবে তাদের তোমরা জেলে দিবে। তাই বলছি—জেল বাড়ান দরকার হবে!"

"তথন কর্তাদের মুথ সাদা হয়ে গেল। আর আইনের দশা হ'ল কি ? সে আইনের একটা মোকর্দ্দমাও আরু পর্যাপ্ত হলো না। কর্তাদের এত সাধের আইন্টা মাঠে মারা গেল। ছঃথের কথা রমেশ দত্ত পর্যাপ্ত লোকের কাছে বলেছিলেন যে,—'রাস্থিহারী বাবু অমন আইনটা পাশ করার বিরোধী হয়েছিলেন কেন ?' তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে আমি তাঁকে আইনের দেয়ে ব্রিজে দিয়েছিলাম।"

'সন্মতি আইনের' বিল লইয়া বালালা দেশে যথন ছলস্থল পড়িয়া যায়, দাদা সে বিলের সমর্থন করায় অনেকে তাঁহাকে কুংসিত ভাষায় গালাগালি দিয়া.বিলয়াছিল যে—"ওর ওতে কি পুছেলে মেয়ে নিয়ে ওকে ত সংসার করতে হয় না! খুষ্টানের মত আচার বিচার, খুষ্টানের পক্ষ নিয়ে তাই বিল সমর্থন করেছে!"

দাদা তাই ছ:খ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমাকে যে হিন্দুরা গালাগালি দিছে, তাদের চেয়ে হিন্দুয়ানিতে আমি অনেক ভাল। খৃষ্টানের আচার বিচার আমার কিছুই নাই, লোকে তা হয় তো জানে না! কিছু তোমরা ত দেখ্ছ ? আমি বিল সমর্থন করেছিলাম বাঙ্গালীর সধর্মীয় মান রাখতে! এগার বৎসরের মেয়ের, সঙ্গে সহবাস না করলে ধর্ম নষ্ট হয়, জাত বায়,—এই বিল সম্পর্কে পৃথিবীর অভাভ সভা দেশের লোকেরা যথন এ কথা ভানবে, তথন তারা আমাদের সম্বন্ধে কি ধারণা করবে ? এরা বভ্ত জন্ত হ'তেও অসভা, বিবেকবৃদ্ধিহীন—এই তো ? সাহেবরা এ বিল নিয়ে যথন আমাদের সঙ্গে কথা কয়, তথন লজ্জায় যেন আমার মাথা থসে পড়ে।"

শবিলটা হিন্দু-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ প্রমাণ করতে া শাস্ত্রের নজীর দেখান হচ্ছে, সে সব মিথাা! আর যদি তা সতা হয়, আমি সে শাস্ত্র মেনে হিন্দু থাকতে চাই না! তাতে আমাকে যার যা বলে গাল দিতে ইচ্ছে হয় দিক্। আমাদের সমাজের কেউ একটু কিছু সংস্থার করতে গেলেই, না বুঝেস্কেইে অমনি সব হৈ-চৈ করে

# ষষ্ঠ অধ্যায়

উঠ্বে। রাজা রামনোহন রায়, বিভাসাগর মহাশম—এঁদের এ জক্ত কি লাগুনাই না ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন যদি গবর্ণমেন্ট্ সতীদাহ আইন উঠিয়ে দিয়ে বলে—'হিল্র সতীদাহ প্রথা চলুক।' তা হ'লে কি হয় ৪ হিলু বাবুরা সতীদাহ প্রথা আর চালাম কি ৪"

লবণ-শুক রহিত করিবার জন্ম মহামতি গোখলে বাবস্থাপক সভার প্রাণপণ চেঠা করা সত্ত্বেও গবর্গমেণ্ট লবণের শুক রহিত না করিয়া ভিহা কিঞ্চিং মাত্র হাস করিয়াছিলেন। সে কারণ দাদা ভারতীয় বাবস্থাপক সভার ১৯০৭—১৯০৮ সালের তাঁহার বাজেট বক্তৃতার বলিয়াছিলেন—In lightening the salt-tax, the Government have lightened, in some small measure, the hard destiny of the toiling masses who constitute the real people and who ought to be their first care. The successive reductions of the duty have all been steps in the right direction. But the greatest still remains behind,—the total repeal of a tax which is such a heavy burden on those who are the least able to sustain it.

\*\* The remarkable stimulus imparted to the consumption of one of the first necessaries of life by the recent reductions in the salt-tax of which the Finance Minister spoke on Wednesday last is to my mind a conclusive argument against the retention of an impost which falls so heavily on the hunger stricken masses. Speaking in 1303 my Hon'ble friend Mr. Gokhale said

that the consumption of salt was not even ten pounds per head, whereas the highest medical opinion lays down twenty pounds per head as the standard for healthful existence. But this standard will not be reached, till the tax is completely wiped out; though it may be said that where food is not over-abundant. the consumption of salt need not be so high as twenty pounds. The Hon'ole Finance Member observed in defence. I presume, of the retention of the tax on salt that it is the only contribution towards the public expenditure that is made by a large number of the people. My Hon'ble friend Mr. Gokhale. I know. does not admit the correctness of this statement. I hope, however, Mr. Gokhale is right; for, if the Hon'ble Finance Member's assertion is well-founded, what does it show? It only shows the hopeless, the unspeakable poverty of the masses in India.

অনশনক্রিষ্ট ভারতবাসীকে তুর্ভিক্ষের কবল হইতে ককা করিবার জন্ম ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে উপদেশ দিয়া তিনি বাছিলেন, ...... ......But the real problem before the Government is not to meet a famine by doles, but to avert it. This can only be done by lightening the burden of taxation, by the construction of irrigation canals, the spread of

# वर्ष व्यथाय

improved methods of agriculture, the encouragement of manufacturing industries and the growth of intelligence among the people by means of education. Without these neither Agriculturists' Relief Acts nor Land Alienation Acts will avert those terrible visitations which many intelligent foreigners regard as a standing reproach to the Government of the country. The evolution of the famine code may be a very excellent thing, but the evolution of agriculture and manufacturing industry would be more welcome. A hungry people, My Lord, can never be a very contented people, for hunger is a mischievous counsellor, more mischievous than the most pestilent agitator or the most vocal loyalist whom it requires Ithurial's spear to unmask.

প্রজার নিকট হইতে গৃহীত কর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সৈয় পোষণে ও সামরিক কার্য্যে অপরিমিত ভাবে বায় করিয়া পাকেন। কিন্তু প্রজার প্রদত্ত কর প্রজারই হিতার্থ বায় করা রাজার প্রকৃত কর্ত্তবা। সেজ্যু তিনি রঘুবংশ হইতে শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলিয়াভিলেন……

One of our poets who lived many centuries before Shakespeare and Milton and whose name is quite familiar in Germany if not in England has said of an ancient Hindu King:—

## প্রজানামের ভূতার্থং স তাভ্যো বলিমগ্রাহীৎ। সহস্রগুণমুৎস্রষ্ট্রমাদত্তে হি রসং রবিঃ।

"For the welfare of the subjects themselves he used to take taxes from them; just as the sun takes water (from the earth) to return (the same) thousandfold (in the shape of rain)."

Peace and order are no doubt the greatest blessings which the King confers on his subjects in return for the taxes paid by them, and it would be puerile to complain of any expenditure reasonably incurred in defending the country and in maintaining peace and order, without which no progress is possible. But there is a very general idea in this country that the military estimates are excessive. In the time of the Mogul Emperors when the soldiers were paid in land, only a few estates, or rather their revenues-which. I may mention in passing, never left the country-were set apart for the support of the army. At the present day, however, our military expenditure exceeds the whole of the and revenues, so that not only has all India become one vast military feud, but even the poor man's salt must contribute to the maintenance of mountain batteries ready to take the field in any part of the world.

## ষষ্ঠ অধ্যায়

এই বাজেট বক্ততায় তিনি অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর পক্ষ হইয়া কক্ৰ-বাসাদ্দীপক ভাষায় বলিয়াছিলেন...What the country wants is a network of schools for primary as well as secondary eduction, and above all the very highest kind of education; for the industrial development of the country with its vast resources, is the problem of problems of the present day. We know how difficult it is to build up an industry without protection. But to ask for protection for our nascent industries would be to cry for the moon. We can not regulate our tariffs; we can only suggest and implore. And this is the real secret of the strength of the Swadesi movement. But we know that the industrial supremacy of England was first established under a policy of strict protection which had such a disastrous effect on our own industries. We know, too, how Germany and the United States have prospered under a similar policy. The Government of India have. I am glad to say, expressed their sympathy with the Swadeshi movement. Now, if they can not show their sympathy by abolishing the excise duties on our cotton manufactures, let them show it by endowing a central polytechnic college on the model, I will not say of the institutions which have been established in the United

States or in European countries, but on those which have been established in Japan. But though we want more than Government are now in a sosition to give us, I repeat that we are deeply thankful for the liberal provision which has been made for the wider diffusion of education. And here let me congratulate the hon'ble Finance Minister on the Budget he has been able to lay before us. If it is true that 'a sorrow's crown of sorrows' is remembering happier things, it is equally true that a joy's crown of joys is the memory of unhappier times. And I remember the dark days when, owing to the financial situation of the Government, the construction of important public works had to be suspended, when all branches of the administration were starved, and when even the cry of the military authorities, 'Give, give,' not unfrequently meet with a blunt refusal.

ইংরাজী ১৯০৭ সালের ১লা নভেম্বর সিমলায় বাবস্থাপক সভায় 'রাজবিদ্রোহাঁ সভা আইন' প্রবর্তিত হইবার ক'ন দাদা উহার প্রতিবাদ করিয়া মুক্তকণ্ঠে তার ভাগে বলিয়াছিলেন…

'My Lord, I am not using a mere phrase of course when I say that I was never oppressed by a sense of responsibility so deep or so solemn as on the present occasion. I am well aware that one of the first duties

### वर्फ अशाय

of the States is to preserve law and order, and if I thought that either law or order was menaced or that public tranquillity could not be maintained unless the Government were armed with the power which they now propose to take, I would be the first to vote in favour of the Bill, and to vote for it with all my heart. But we have been assured on the highest authority that the present situation is not at all dangerous, and that the heart of of India is quite sound.

- \*\* I repeat that the situation is not in the least dangerous and an overreadiness to scent danger is not one of the notes of true statesmanship. But suppose I am wrong and the position is really critical, what does it prove? It proves, unless we are afflicted, not merely with a double or even a triple, but with a quadruple dose of original sin, that the Government of the country is not the most perfect system of administration that some people imagine.
- \* My Lord, I began by saying that this Bill is an indictment of the whole nation. If however, it is true, and this can be the only justification for the measure, that India is growing more and more disloyal, this Bill is really an indictment of the Administration. The

position must then be reversed. The Government, and not the people, must then be put on their defence. There is no escape from this dilemma. If there is no general disaffection, you do not want this drastic measure. The prairie cannot be set on fire in the absence of inflammable materials to feed it. If, on the other hand, a spirit of disloyalty is really abroad, it must be based on some substantial grievance which will not be redressed by coercion Acts. You may stifle the complaints of the people, but beware of that sullen and ominous silence which is not peace, but the reverse of peace. Even immunity from public seditious meetings may be purchased too dearly.

\*It is said that we are intoxicated with the new wine of freedom, that Locke and Milton, Fox and Burke, Bright and Macaulay have unsettled our minds. But those who say so, take no account of the Time Spirit against which even the Olympian gods must fight in vain. I trust I am no dreamer of dreams; but I see that what is passing before us is a social and political evolution. You may guide it, but you can not arrest it, any more than you can make today like yesterday. Silent and as yet half conscious forces are at work, which

## वर्छ अशाय

a wise statesman will harness to law and order by timely concessions. But a reactionary policy will only make the last State of the country worse than the first; for angry passions, which under milder measures would have died away, will stiffen into deep and lasting hatred, and the infection is sure to spread with time.

\* It has been said that this Bill is a measure of great potency. I agree—but potency for what purpose? For putting down sedition? I say, no. It will be potent for one purpose and one purpose only, the purpose of propagating the bacillus of secret sedition. The short title of the Bill I find is—a Bill for the Prevention of Seditious Meetings, but I venture to think the title requires a slight addition. It ought to be amended by the addition of the words 'and the Promotion of Secret Sedition.' Order may be kept, peace may reign in India; but this measure will produce the greatest disappointment among those by whom, though they may not be the natural leaders of the people, public opinion is created and controlled.

# সপ্তম অধ্যায়

আবাল্য দাদার দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতা ছিল।
বিশেষ আবশুক ব্যতীত, হাইকোর্ট বন্ধ হইলেই তিনি কোণাও
না কোথাও বেড়াইতে যাইতেন। পূজার দীর্ঘাবকাশের সময়
তিনি দ্রদেশে ভ্রমণে যাত্রা করিতেন। ভারতের এমন প্রসিদ্ধ
স্থান নাই বলিলেই ২ থেথানে তিনি না গিয়াছিলেন।

১৮৯৪ সালে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ইংলাও ও ফ্রান্স দেশের বিথাতি সহর ও ঐতিহাসিক স্থান সকল পরিজ্ঞমণ-পূর্বক ডর্জ্জ বৎসরেরই নভেম্বর মাসের শেষাশেষি তিনি কলিকাতায় প্রতাবর্জন করেন। বাড়াতে আসিয়া জুতা পোষাক পুলিয়াই আমাদের ডাকিয়া বলিলেন—"মুনিবদের দেশ দেখে এলাম রে! মুনিবদের দেশ দেখে এলাম! যেন একটা নূতন জগং! নূতন স্বাষ্টি! স্বাধীন দেশের স্বাধীন লোকের কাণ্ডই আলাদা!"

এই বলিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনার বলিলেন—
"হায় রে, আমার দেশ! হায় রে, আমার ভারতবর্ধ!…মাগো!
তোমারই ঐপর্যো ঐপর্যাশালিনী ইংল্যাপ্ত আজ যেন রাজরাজেশ্বরীর
মত বুক ফুলিয়ে শির উচ্চ করে জগতের মাঝে বিরাজ করছে।
আর তুমি…? হতভাগ্য আমরা! আমাদের জন্তই তো তোমার
এ হুর্গতি! বে অফ্ বেঙ্গল এসে এ জাতকে, এ দেশকে পৃথিবী





#### সপ্তম অধ্যায়

থেকে একেবারে ধুইয়ে, পুঁছিয়ে নিয়ে যাক ! আমাদের জগতে বৈঁচে থাকবার কোনও দরকার নাই ! কোনও দরকার লাথি জ্তা থেয়ে, তাদের স্থা-ঐশ্বর্যার ব্যবস্থা করে দিছিছ ! ইয়োরোপের লোকের স্থানীন প্রাণের ক্ষুব্রি দেখে দেশের কথা ভেবে ছই একবার কোঁদে ফেলেছি ৷ আট গ্যালারীতে—ওয়াটারল্র মুদ্ধে ইংরাজের জয়, ট্রাফালগারে ইংরাজের জয়—এই সব ছবি দেখে মায়ের কোলের ছেলেগুলো পর্যান্ধ হাত তুলোলাফাছে ৷ হায় রে ! এরা বড় হয়ে পৃথিবী শাসন করবে না তো করবে আর কারা ?

"গাবিদএর হোটেলে একজন লোক আমায় এক দিন বল্লে—
'তোমরা তো দেখি খুবই বুজিমান, দীর্ঘকায়, হাই-পুট, বলিষ্ঠ; তবুও তোমরা অত কোটা লোক এত দিন ধরে ইংরাজের অধীনতা স্থাকার ক'বছ বে কি করে, এ আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না!' আমি আর উন্তরে কি বল্বো? কপালে হাত দিয়ে চুপ ক'রে বনে বইলাম। মোটের উপর আমি ইংল্যাও ফ্রান্স বেড়িয়ে কোনও মুখ পাই নাই। এই সব দেখে গুনে প্রাণে কটটাই বেশী হয়েছিল।

তবে ফরাসীদের আমি চিরদিন বড় শ্রদ্ধা করি। তাঁদের অক্স গুণের জক্ত ততটা নয়,—তাঁরা মাকে বড় ভালবাদেন, ভক্তি করেন, সেইজন্তই—তাই তাঁদের দেশটা দেখবার সময় মনটায় একটু স্থাহতো।

ইংলাও হইতে আসিয়া এক দিন জ্বজ্নরীসের সহিত দাদার সাক্ষাৎ হওয়ার, এ কথা সে কথার পর, নরীস্ সাহেব বিলাতের কথা পাড়িয়া বলিলেন—"দেখলে, কেমন দেশ ? সকলে কিরপ কাজ-কর্ম্মে বাস্ত, একদণ্ডও যেন বিশ্রামের সময় নাই। কলের ইঞ্জিনের মত কাজ করছে! সকলের প্রাণে কেমন উৎসাহ! আর এ দেশের লোক কুঁড়েমি করে দিন কাটাতে পারলে, নড়ে বসতে চার না! কোনও রকমে উদর পূত্তি হলেই নিশ্চিম্ভ। ভবিয়তের পানে দৃষ্টি নাই, নিজের উন্নতির দিকে চেষ্টা নাই। যেরপে হউক দিনটা অতিবাহিত হলেই—বাস। একটা মাটার ঠাকুর গড়ে তার পূজা উপলক্ষে বৎসরে সহস্র সহস্র টাকা অপবায় করে ফেলে। এতে আর এ দেশের লোকের উন্নতি হবে কিসে ৪"

উত্তরে দাদা নরীস সাহেবকে বলিয়ছিলেন যে, তাঁহাদের দেশের লাকের কথা যাহা তিনি বলিলেন, তাহা ঠিক্। কিন্তু কিন্দে-টাকা হবে, কিন্তে ঐর্থ্য মান-সম্রম বাড়বে; আজ এ-দেশের কাল ও-দেশের লোকের সহিত কাটাকাটি মারামারি করা, ইহার জন্ত আহার নিজা ত্যাগ করিয়া দিনরাত্রি ছুটাছুটী করিলেই মহয়জীবনের কি সার্থকতা হইল ? এ হেন জীবনে প্রকৃত স্থথ-শান্তি কোথায় ? এ দেশের লোকের ধারণা—জীবনটা তে ক্রপছায়ী, সেটা যে ক্র্মদিন থাকে, স্থথ শান্তিতে কাটিয়া যাইলেই হইল। তাহার জন্ত এত উদ্বেগ ভোগ করিবার আবশ্রকতা নাই। আমাদের দেশের লোকের শিক্ষা, যথন,—'যম কেশে ধরিয়া আছে, ভাবিয়া ধর্ম ও অমর ভাবিয়া বিত্যা উপার্জ্জন করিবে।' তথন এ দেশের লোকের

#### সপ্তম অধাায়

জীবনযাত্রার সহিত তাঁহাদের দেশের লোকের জীবনযাত্রার তুলনা হতেই পারে না।

আর পুতুল গড়িয়া পূজা করিয়া যে হাজার হাজার টাকা থরচ করিবার কথা,— পুতুল একটা গড়িতে দশ কুড়ি টাকা মাত্র থরচ পড়ে। টাকা থরচ হয়, দীন হঃখীদের থাওয়াইতে। বংসরে একবার দান হঃখীদের থাওয়াইতে, উলঙ্গ ও চীরবসনধারীদের একবানা করিয়া নৃতন কাপড় দিতে যে টাকা বায় হয়, তদপেক্ষা অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা আর কি আছে ? নরীসের উক্তির প্রতিবাদ কয়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, উহার সকলগুলিই তাঁহার অস্তরের কথা নয়। স্বদেশবাসীর উত্তমহীনতা, কর্মনিধিলা ও আলভ্রপরায়ণতার নিমিত্ত তিনি শতমুথে তাহাদের নিন্দাবাদ করিতেন বটে, কিন্তু পরমুথে নিজ্জনের কুৎসা সহ করিবার প্রস্তুতি তাঁহার ছিল না। সে ধাতুতে ভগবান তাঁহার প্রকৃতি গঠন করেন নাই। তাই তিনি বলিয়াছিলেন……

… "আমি নরীস্কে যে এ রকম কথা বলেছিলাম, তার সবই যে আমার প্রকৃত মনোগত ভাব, তা নয়। নরীস্ খুব আফালন ক'রে আমাদের নিন্দা আর নিজের দেশের লোকের তত শুণ াাইলেন বলে, তাঁকে জন্ম করবার জন্মেই ওসব কথা বলেছিলাম। তা না হলে, মান্ত্র্য আজীবন যথাসাধ্য পরিশ্রম করবে বই কি! স্কন্থ, সমর্থ হয়ে যে থেয়ে পরে কেবল কুড়েমি করে দিন কাটায়, সে জগতের মানব-সমাজে একটা পাপ! এই আমার দৃঢ় ধারণা।"

১৮৯৫ সালে পূজার ছুটীতে দাদা কাশ্মীর-ভ্রমণে যান।

কাশ্মীরের প্রাক্কৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিয়া তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। একদিন বিলামে নৌকা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে চারিদিকের দৃশ্য দেখিয়া আনন্দের আতিশয়ে তাঁহার পার্ছে দণ্ডায়মান ভৃত্য রামনারায়ণকে আহ্বানপূর্বাক দাদা বলিলেন—"কেমন রামনারাণ! কেমন স্থন্দর সব দেখছ ? বেশ ভাল লাগছে তো ?"

আপাদমন্তক বস্তাচ্ছাদিত, মুখমণ্ডল মাত্র বাহির করিয়া 
শীতের প্রভাবে জড়সড় হইয়া চিবাইয়া চিবাইয়া নাকী প্ররে রামনারায়ণ উত্তর করিল—"হুজুর! ই আর কি! জাড়কালে কল্কাতার গাঙ্গে নৌকায় ক'রে বেড়ালেই তো হতো। এত কষ্ট করে এত দূরে এদে হায়রান হবার কি কাজ ছিল ?"

এই গল্পটী করিল্পা দাদা বলিতেন—"মান্ত্যের প্রকৃতি বোঝ।
যে সৌন্দর্য্য একজনকে আত্মহারা করে, তাহাই আবার অন্তের
কষ্টদালক হল্প । এ পার্থক্যের হেতু, শিক্ষা । রামনারাণের যেরপ শিক্ষা, তাতে সে ওরপ বলাতে আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বিত হই নাই।
অশিক্ষা মান্ত্যকে কত স্থ্য সজ্ঞোগ হতে যে বঞ্চিত করে, তার
ইয়ন্তা নাই। এ হিসাবে ইল্লোরোপীয়েরা আমানের হ'তে অনেক
অগ্রসর। ওরা জীবনটা যত রকম স্থ্য স্বচ্ছন্দে উপভোগ করতে
জানে, আমরা তেটা জানি না।"

"স্বাধীনতা মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপ, আরাম। সেটা ইয়োরোপের লোকেরা যেমন বোঝে, আমরা তা কি ব্ঝি,— না সেটা ভোগ করবার আমাদের অস্তব্যে তেমন স্পৃহা আছে ?

#### সপ্তম অধ্যায়

বদি সকলের প্রকৃত সে ভাব থাক্তো, তা হ'লে আমরা এমন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে কথনই থাক্তে পারতাম না। ইয়েলেপের কৃদ্র দেশও স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্ম প্রবশ শক্তির বিরুদ্ধে কেমন আজীবন মুঝে! 'সর্কং পরবশং ছঃখং',—এটা এখন আমাদের কাছে একটা কথার কথা, মাত্র।"

ইয়োরোপীয়ের। কাশ্মীরের, 'ভেনিশ অফ দি ইষ্ট' আখ্যা দিয়াছেন। সে কারণ কাশ্মীর দেখিয়া, ভেনিস দেখিবার জস্তু দাদার প্রবল বাসনা হয়। তিনি আর কালবিলম্ব করিতে পারিলেন না। পর বৎসর পূজাবকাশে হাইকোর্ট বন্ধ হইলেই তিনি ইটালি যাত্রা করেন। এ যাত্রার আমাকেও তিনি সঙ্গেল লইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে গিয়া জাহাজে চড়িলাম। যথা সময়ে বৃন্দিসিতে গিয়া পৌছিলাম। বৃন্দিসি একটা পল্লীপ্রামেরই মত। সেখানে তিন চারি দিন থাকিয়া দাদা তথাকার ক্রমকদের সাদা-দিদা জীবনবাত্রার ও সরল প্রাণের পরিচয় পাইয়া তাহাদের ঘরে ঘরে ঘ্রিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়া বড় স্থম্ব পাইতেন। তাহাদের ব্যবহারে দাদা বলিতেন—"দেখ, এরা, কি ভক্ত! যেন আমাদেরই নিজের দেশের চাযারা আমাদের যক্ক পরছে।"

বৃন্দিসি হইতে দাদা জাহাজে ভেনিস্ যান। কাশ্মীর দর্শনের পর ভেনিস্ দেথিয়া যে স্থুখলাভের আশা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, এখন ভেনিস্ দেথিয়া তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। আমান্ত তিনি বলিলেন—"মান্থবের স্তাষ্টি আর ভপবানের

স্ষ্টিতে অনেক তফাৎ তোরে ? কাশ্মীর দেখছি এক, আর ভেনিস্ দেখছি এক ! এর জলের উপর বড় বড় বাড়ী, গির্জ্জা ; আর কাশ্মীরে ঝিলামের উপর ফুটস্ক পদা ফুলের বন। চারিধার বরফে ঢাকা ; পাহাড়ের চূড়া স্থ্যকিরণে ঝল্মল্ করছে। আর পাহাড়ের গা নানা রকম ফুলে একেবারে ছেয়ে আছে! ফল ফুলের গদ্ধে চারিদিক ভরপুর! আমার মতে প্রাকৃতিক দৌলর্যো কাশ্মীর ভেনিস্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বাইরণের আবাসগৃহ, রাওন্ট ব্রীজ, ব্রীজ অফ্ সাই, ডজের রাজপ্রাসাদ এবং চিত্র-গৃহ প্রভৃতি দেখিয়া ভেনিস্ ছাড়িবার কালে দাদা বলিলেন—"বইএ ভেনিসের বর্ণনা যাহা পড়া গেছে, এখন তার আর কিছুই নাই। রামহীন অযোধ্যারই মত এখন এর দশা!" জেনোয়া হ'য়ে পিশায় গিয়া সেখানকার গির্জায়, যে ঝাড়ের দোলন দেখিয়া গ্যালিলিও ঘড়ির পেওুলাম আবিক্ষার করেন, সেই ঝাড়টাকে দাদা ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া সামান্ত দোলাইয়া দিয়া বলিলেন—"এমনি একটু ঝাড়টার দোলন দেখে গ্যালিলিওর মাথা খেল্লো, আর ঘড়ির পেওুলাম আবিক্ষার হ'লো। আর আমাদের, 'হ'রের ধন শ্রামা পাবে, না প্রামার ধন হ'রে পাবে', এই নিয়ে মাথা খেল্ছে আর কামড়া-কামাড় করে মরছি। দুর…!"

তার পর পিশায় গ্যালিলিওর বাস-ভবন দেখে দাদা বল্লেন— "দেখ্! গ্যালিলিওর বাড়ী—কলিকাতার অনেক আন্তাবলও এর চেয়ে ঢের ভাল। কিন্তু ইচ্ছা হচ্ছে এর উঠানের গুচ্ছের ধূলো নিয়ে

#### সপ্তম অধ্যায়

মাথায় ঘষে এইথানে একবার গড়া-গড়ি দি ! এই সব জায়গাই মানুষের প্রাকৃত তীর্থক্ষেত্র !"

ফ্রোরেণ্দ্ হ'তে মিলান্ যাইবার পথে রেলে একজন ভদ্রলোকের নঙ্গে ছই একটা কথা হওয়ার পর ভদ্রলোকটী বলিলেন—"তোমরা ইংরাজকে কেমন পছন্দ কর 

দিলেন—গাঁও কিন্তু দিলেন—গাঁও কর দিলেন—গাঁও একটু সন্ধানি দিগকে কেমন পছন্দ ক'রতে 

দ্বাতি ভাবে বলিলেন—"তা'ত ঠিক কথা, বিদেশীর পীজন সকলের কাছেই সমান। আমরা তো অনেক কর্মভোগের পর মুক্ত হয়েছ। তোমরাও মুক্ত হ'বেই হবে! বুদ্ধিমান জাতি জগতে কথনও পরাধীন থাকতে পারে না। একটা জাতি অধিক ক্ষমতাশালী হ'লে প্রায়ই তারা অত্যাচারী হ'য়ে পজে। তাতেই শেষে তাদের পতন হয়! রোমই তার প্রক্রপ্ত প্রমাণ!"

মিলানে আমাদের (গাইড) পরিদর্শক এক দিন রাস্তার একটা গ্যারিবল্ভীর ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহার কীর্ত্তি কলাপ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। হস্তপদ আফালন করিয়া গ্যারিবল্ভীর বিষয় বিরৃত করিতে সে যেন শতমুথ হইল। আমি তাকে বল্লাম—"আমরা গ্যারিবল্ডীর সম্বন্ধে সব জানি,—ও আপনাকে আর শুনাইতে হইবে না।" কিন্তু পরিদর্শক নিরৃত্ত হইল না। সমানেই বলিতে লাগিল।

দাদা বলিলেন—ওঁকে বারণ ক'র না। বলতে দাও না। দেখছ না, আমরা বিদেশী ব'লে নিজের দেশ উদ্ধার-কর্তার কথা আমাদের শুনাতে ওঁর কত আগ্রহ। এতে ওঁর যে কি আনন্দ

হচ্ছে, তা আমি বেশ বুঝছি। ও আনন্দটা ওঁকে ভোগ ক'রতে দাও।"

"আমানের দেশে গ্যাবিবল্ডি কবে জন্মাবে রে ? সেদিন কি
দেখে মরতে পারব ? তার আভাস দেখে মরতে পারলেও হয়।
ইটালি ঘুমুছিল বেন সজাগ হয়ে, ভারত ঘুমছে বেন বিখোরে !
এ ঘুম বেন তার ার ভাঙ বে না ! 'আরও কত কাল পরে বল
ভারত রে' গানটা জান ? বিনি এ গান বেংদছেন, তাঁরই মুখে
আমি এ গান গুনেছিলাম,—জ্যোৎমা-রাতে বমুনার উপর তাজের
চাতালে গুয়ে। লোকটার গুয়ু কবিহশক্তি আছে নয়, হৃদয়ও
আছে ! গান করবার সময় তাঁর চোথ দিয়ে জল পড়ছিল। আমারও
চোথ ভিজে গিয়েছিল। দেশাঅবাধ আমাদের আছে, কিন্তু বড়
ভাসা-ভাসা। কে সেটা প্রগাঢ় করে জাগিয়ে তুলবে !"

তার পর একটা চৌরান্তার মধ্যস্থলে স্থউচ্চ প্রকাণ্ড এক বেদীর উপর একটা বালকের প্রস্তর-মূর্ত্তি। তাহার তলদেশে দাঁড়াইয়া বছ-সংখ্যক বালক-বালিকা লাফালাফি করিতেছে। গাইড আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া বলিল—"এই প্রস্তর-মূর্ত্তিটা একটা ক্লটাওয়ালার ছেলের। মিলানের সর্ক্ষপ্রেট্ঠ স্থানে উহাকে স্থাপন করা হয়েছে। অষ্ট্রীয়ান সৈশ্র যথন মিলানে প্রবেশ করিতেছিল, প্রথম সহর্বাসীরা, সৈশ্রগণ সকলেই প্রাণ ভয়ে পলাইতে লাগিল। এই এগার বৎসরের ক্লটাওয়ালার ছেলে তাহা লক্ষ্য করিয়া, একটা কুঠার মাত্র লইয়া একা অষ্ট্রীয়ান সৈশ্রের সমুখীন হইয়া তাহাদের গতিরোধ করিয়া দিড়াইল। অষ্ট্রীয়ানদের হাতে বালক প্রাণ দিল। কিন্ত

#### সপ্তম অধ্যায়

ইটালীয়ানরা এ ঘটনায় লজ্জায় আর পলাইতে পারিল না।
ফিরিয়া বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিয়া শক্রদিগকে পরাস্ত করিল।
প্রায় প্রত্যেক মিলানবাদীই তাদের শিশু সম্ভানদের মাসের মধ্যে
অস্ততঃ এক দিনও এই মূর্ত্তির নিকট পাঠাইয়া দেন।" এই কথা
শুনিয়া দাদা উট্চেঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"এখন বেশ বুঝলাম,
প্রায় এক হাজার চারিশত বৎসর পরাধীন থেকেও ইটালী কেন
আবার স্বাধীন হল। এমন ছেলের জন্ম যে দেশে হয়, সে দেশকে
পরাধীনতায় রাখা বোধ হয় ভগবানেরও সাধ্যাতীত! বাহাছর
ছেলে। ধয়্য ছেলে।"……বিলয়া, বদ্ধাঞ্জলি আপনার ললাটে স্পর্শ
করাইয়া সেই মূর্ত্তিকে দাদা প্রণাম করিলেন। আমাকেও সেইক্রপ
করিতে আদেশ দিলেন।

পরে রোম, নেপ্লদ দেখিয়া দেশাভিমুখে ফিরিলাম।

জাহাজে এক দিন একটা ইংরেজ স্ত্রীলোক রাত্রে টেবিলে আহার করিবার সময় ভারতবর্ধের নানা কুৎসা করিয়া শেষে বলিল— "ওথানে গ্রীম্মে রাত্রে নিদ্রা হয় না,—পাথা টানা কুলি ভাল করে পাথা টানে না·····চাকরদের সর্বাদা কাজ করতে ব'লেও কাজ করান যায় না,·····ধোপাও সময় মত কাপড় দেয় না,····· এসবের জন্ম ওদেশে জালাতন হ'য়ে থাক্তে হয়।"

দাদা তথন তাকে বলিলেন,—"তুমি ভারতবর্ধ সহস্কে যা বলছ, হয় তো তা যথার্থ; কিন্তু এদব থেকে পরিত্রাণ পাবার তো খুব সহজ উপায় আছে! তুমি তো ও দেশে না গেলেই পার ? আর চাকর সম্বন্ধে যা বলছ, সে বোধ হয় ও দেশে গিয়ে তোমরা

বেশী চাকর-বাকর রাথ; নিজ দেশের মতন করে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করলে আর এ হাঙ্গামা তো পোরাতে হয় না !"

পূর্ব্বে যে সব ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষ আমাদের সব্দে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিত, ইহার পর হইতে তাহারা আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্যাস্ত্র বন্ধ করিয়া দিল। দাদ। আমায় বলিলেন—"হুজুররা আমাদের সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ করে দিল রে! তবে তো বড় ব'দেই গেল! আর পাত আট দিন বইতো নয়। জাহাজ হ'তে নেনে গেলেই সম্বন্ধ তুরাল।"

বথা সময়ে বোদে আসিয়া জাহাজ হইতে অবতার্গ হইয়া দাদা বলিলেন—"এই তো আপনার দেশে ফিরলাম। এথন বাড়ীতে গিয়ে আবার হাঁড়ী ভাঙা যাগ-গে। বিপিন দত্ত আমার কাছে এলেই বল্তো—'কি গো! কেমন হাঁড়ী ভাঙ্ছ ?' হাঁড়ী ভাঙার গল্প জান না ?—"ত্রিবেণীর শাশানে একটা কেপা লাঠি নিয়ে সমস্ত দিন-রাত মড়ার হাঁড়ী ভেঙ্গে বেড়াত। যথন অত্যন্ত কট হতো তথন মাটীতে বদে পড়ে বলত'……'বাপরে! আর তো হাঁড়ী ভাঙ্তে পারি না। হে ভগবান! আমায় বাঁচাও।' কেপাকে কেই বা হাঁড়ী ভাঙ্তে বলেছিল, কেনই বা তাব হাঁড়ী ভাগা! আমাদেরও সেই কেপার মতই হাঁড়ী ভাঙা হচ্ছে আর কি।"

এই ইটালী ভ্রমণ করিয়া আসিবার পর হইতেই দাদা আর দ্রদেশ ভ্রমণে যাইতেন না। পূজার অবকাশটা দার্জ্জিলিং কিংবা সিমলা শৈলে কাটাইতেন।

নিমলায় বাসের জন্ম দাদা 'দামার হিলে' একটা স্থন্দর বাড়ী

#### সপ্তম অধ্যায

ক্রম করিমাছিলেন। অস্তান্ত অন্নাবকাশে তিনি পুরী ঘাইতেন। সমূদ্র-স্নানে তাঁহার বড়ই আনন্দ ছিল। দাদা বলিতেন—"হেমবাব আমাকে কেবলই বলেন যে—'আপনি এত দেশ ঘরলেন, একবার গ্রীশটা দেখে আহ্বন। সভা, শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রীশটা একবার দেখা উচিত। আমার তো আর উপায় নাই, তাই আপনাকে বলছি। গ্রীশটা না দেখে এলে আপনার দেশ-ভ্রমণের পুণাটা অসমাপ্ত থেকে যাবে।' আমার তো খুবই ইচ্ছা ছিল গ্রীশ্টা দেখবার...... Where burning Saffo loved and sung: Where Delious rose and Fobous sprung! সক্রেটিসএর জন্ম স্থান। শিক্ষিত সভা লোকেদের এদেশটা একবার দেখা উচিত। হেমবাব ঠিক বলেছেন। তিনি শিক্ষিত লোক, তাই তাঁর প্রাণে ও ইচছাটা জাগে। কিন্তু দেশ, আমার এখন বয়স হয়েছে, আর এই বাতের জন্মও দুরদেশে যেতে ভয় হয়। শেষে কি তোমাদের ছেড়ে বিদেশে বিভূমে গিয়ে মরবো ? বাঙ্গালীরা তো বলে, পঞ্চাশ পেরুলে যে করেকদিন বাঁচা যায়, দেটা ফাউ। তাহলে আমার তো ফাউ চলতে আরম্ভ হয়েছে। তা. ফাউ আর কতই বা পাব p"

দাদা নিজের বিপুল ব্যবসায় ও কাউন্দিলের কার্য্যে অহনিশি ব্যস্ত থাকার কারণ তাঁহার আইন পুস্তকের নৃতন সংস্করণ বছকাল অবধি বাহির করিতে পারেন নাই। এই হেতু উক্ত পুস্তক বাজারে ছম্মাপ্য হইমা পড়ে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পাঠার্থীদের উহা পাঠা পুস্তক নির্দিষ্ট হওয়ায় তাঁহারা বাজারে উক্ত পুস্তক ক্রম্ব করিতে

না পাইরা দাদাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিথিয়া পুস্তক বাহির করিবার জন্ম অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

দাদা তথন পুস্তক বাহির করিতে দৃঢ় সক্ষম হইয়া বলিলেন—
"যথন বইটার জন্তে লোককে অস্থানিধা ভোগ করতে হচ্ছে, তথন
আমার হয় বইটা প্রকাশ করা, নয় ওটা একেবারে বন্ধ করে
দেওয়া উচিত।"

তাহার পর হইতে তিনি অধ্যয়নের সময় সংক্ষেপ করিরা প্রস্তুকের নৃত্ন সংস্করণে মনোনিবেশ করিলেন। ছই বৎসর পরি-শ্রমের পর ১৯০২ সালে বর্দ্ধিত-কলেবরে পুন্র্লিখিত ভাবে পুস্তুক প্রকাশিত ইইল। সংবাদপত্তা, ও আইন ব্যবসায়ী মাত্রেই পুস্তুকের ভূষণী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এক দিন হাইকোটে মি: টি, পালিত দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন—"আমি তোমার বই বেরোতেই কিনে এনে পড়েছি। আইন পড়বার জন্ম নয়; সাহিত্য পড়বার ইচ্ছায়। নীরস আইনের বই তুমি এমন সরস করে লিখেছ যে তার তুলনা নাই। আমি দৃঢ়-কর্ষ্ঠে বল্ছি,—এর অপেক্ষা ভাল আইনের বই পৃথিবীতে আর নাই!"

এই কথা শুনিয়া দাদা বলিয়াছিলেন শে শামার বই সম্বন্ধে পালিতের এ রকম সমালোচনার আমি একটু খুদী হয়েছি। কিন্তু এই বই লেখায় আমার এক বিপদ হয়েছে। মর্টগেজের মোকর্দমায় অনেক সময় আমাকে আমার বইএর লেখার বিরুদ্ধে সওয়াল জবাব করতে হয়। আমি বইএ ভুল লিখেছি এই কথা জজদের

#### সপ্তম অধ্যায়

তথন বুঝাই। জজেরা তথন বড় ধাঁধায় পড়ে যান। শেষে কাছারীর ছুটী হ'লে, আমায় তাঁদের বদবার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞান করেন…'আপনার সওয়াল জবাব শুনে আমরা বড় গোলে পড়েছি। এই মোকর্জমাটায় আপনি সওয়াল জবাবে যা বল্লেন সেটা ঠিক, না বইএ যা লিথেছেন সেটা ঠিক ? আমরা এটা জানতে চাই। আপনি বলুন।' এ'তে আমি যে কি বিপদে পড়ি তা বুঝতেই পারছ! 'সওয়াল জবাব ঠিক' বল্লে, তজুলোক যা জান্তে চাচ্ছেন তাতে মিছা কথা বলা হয়; আর 'বইয়ের লেথা ঠিক'…বল্লে, মজেলের ক্ষতি করা হয়! তবে বাধ্য হয়ে তথন তাদের যথার্থ কথা বলি যে বইএর লেথাটাই ঠিক। কিছ জজেদের এ রকম ক'রে জিজ্ঞাদা করা যে অন্তার, সেটা তাঁদের বুঝা উচিত।"

উত্তরে বলিলেন··· শ্বেমন আছি তেমনিই থাক্বো, তাতে যা হয় হবে ৷"

এই সময় অতি প্রত্যাবে এক দিন জজ্ চক্রমাধব ঘোষ মহাশর দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে জ্বর অবস্থাতেও গৃহের মেঝেতে সামান্ত একটা কম্বলে শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতে দেখিয়া বলিলেন·····"আপনার এ সব দেখে শুনে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। এ অনুষ্ঠান তোঁ এক রকম উঠে মেতেই বসেছে। আপনার মত লোককে এ সব বিষয়ে এরপ ভাবে হিল্মানা পালনক'বতে দেখলে, কোন্ হিল্ম প্রাণে না স্থ্য হয় ? পিতার সহিত আপনার মাঝে মাঝে মনোমালিন্ত হ'তো; লোকে তা নিয়ে বাড়ায়ে অনেক কথা ব'লতো। এখন আপনার এরপ আচরণে লোকের সে সব ভুল ধারণা গেছে।"

শ্রাক্ষের পাঁচ দিন পুর্বেধ দাদার জর মগ্ন হইল। তিনি তোড়কণায় গিয়া শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সমাপন পূর্বেক কলিকাতায় ফিরিয়া আদিলেন।

একদিন তিনি বলিলেন…"দেখ, বাবার শ্রাদ্ধে এত টাকা থরচ করা আমার আস্তরিক ইচ্ছা ছিল না। তেবেছিলাম, আদ্ধানী সামান্ত সাতআট হাজারে সেবে, তার পর বেশী টাকা থরচ পরে তাঁর নামে স্থান্নী একটা কিছু করে দেব। কিন্তু তাহ'লে কি রক্ষা ছিল! দেশের বামুন পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে, সকলেই গালাগালিতে আমার ভূত ভাগিয়ে দিত। ব'লতো,……'ও তো জানাই আছে; রাসবিহারী ঘোষ আবার বাপের শ্রাদ্ধ ক'রবে! ওর তো বাপের

### অফ্টম অধ্যায়

সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্বন্ধ ছিল !' কিন্তু ভগবান জানেন, আমি বাবাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ক'রতাম কি না! তোমরাও তো তা জান ? লোকের মন্দটাই সবাই গেয়ে বেড়ায়। বাবা আমার বদ্-রাগী ছিলেন, আমিও সেই বাপের ছেলে,—এই জন্ত ছজনের মনের মিল হতো না;…এই যা!"

"আমার যদি ছেলে থাকতো, আর সে আমার মত বদ্-রাগী হলে, কি হ'তো । এক জারগায় থাকলে হয় তো ছজনে খুনো-খুনি হ'তো। তোমাদের চাইতে ভগবান যেমন আমায় কতকটা বুদ্ধি বেশী দিয়েছেন, তেমনি বদমেজাজটাও তিনিই দিয়েছেন। কি ক'রব। ভাত নাই। তা বলে বাবার উপর আমার রাগ কথনও ছিল না। বাবা যদি আমার জন্ম আর কিছুই না ক'রতেন—আমায় যে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন শুধু এর জন্মই আমি তাঁর কাছে চির-কৃতক্ষ। তাঁর প্রতি কিছুমাত্র বিষেষ ভাব যদি আমার মনে থাক্ত, তা হ'লে ভগবান এ স্থান সপদ আমাকে কিছুতেই দিতেন না। এ আমি নিশ্চয় ব'লছি।

"বাবা যেমন ইংরাজী জান্তেন, তথনকার কালে সে রকম ইংরাজী খুব কম লোকেই জান্ত। তার পরে বৃদ্ধিই বা তেমন ক'টা লোকের থাকে ? তাই একজন কমিশ্নার তাঁকে নয়শত টাকা মাহিনা দিয়া চিটাগঙ্গে নিয়ে যাবার জন্ম ধরেছিল। বাবা দে চাকরী নিতে অস্বীকার ক'রে তাঁকে বলেছিলেন·····'আমি অত দ্র-দেশে গেলে, আমার ছেলের লেখা-পড়ায় গোল হ'বে; আমি ও চাকরী নো'ব না।' বাবা একজন বেশী পয়সাগ্যালা

লোক ছিলেন না। অত টাকা মাহিনার চাক্রী ছাড়া তথনকাঃ
দিনে তাঁর পক্ষে সহজ কাজ হয় নাই। এ রকম আরও কয়েবলা
হয়েছিল। কেবল আমার পড়া-শুনার গোল হ'বে বলেই তিনি
ও সকল চাকরী নেন্ নাই। আমি ছেলেবেলা হ'তে এখন পর্যার
তাঁর এই সব কথা প্রায়ই মনে করি। আমি কি কথনও তাঁঃ
প্রতি অক্বতজ্ঞ হ'তে পারি ?"

পূর্ব্বে বর্জমানে শবদাহ করিবার ভাল স্থান ছিল না। বাবা:
অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় অত্যস্ত বৃষ্টি বাদলা হওয়ায়, দাহকারীদের
বিষম.অস্থাবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই জন্ত দাদা সেই
শাশানক্ষেত্রে বহু অর্থবায় করিয়া পিতার নামে চিমনিওয়ালা শবদাহ
স্থান নিশ্বাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

## নৰম অধ্যায়

লর্ড কার্জ্জন, ১৯০৫ সালে বিশ্ব-বিস্থালয়ের উপাধি বিতরণ সভার বক্তৃতায় এশিয়াবাসীর যে কুৎসা করিয়াছিলেন, কলিকাতায় টাউন-হলে তাহার প্রতিবাদ-সভার বক্তৃতা দিবার জন্ম, স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্রোপাধ্যায় মহাশর আসিয়া দাদাকে ধরিলেন।

দাদা বলিলেন শেশ দি ভারতের অক্যান্ত প্রদেশেও প্রতিবাদ সভা করা হয়, এবং এথানকার সভায় অন্ত আর কাহাকেও বক্তৃতা দিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি বক্তৃতা দিতে পারি। শি স্বরেক্স বাবু বলিলেন শেসইক্সপ ব্যবস্থাই হইবে।"

নির্দিষ্ট দিনে টাউন-হলে বক্তৃতা দিয়া আসিয়া দাদা বলিলেন "লাঠি দিয়ে মারার এক রকম যাতনা, আর ছুঁচের থোঁচার আর এক রকম যাতনা! আমি বক্তৃতার যা বলেছি, তাতে কার্জ্জন্ ছুঁচে বেঁধার যাতনা পাবে। দেখ না ? কার্জ্জন্ আমাদের মিথ্যাবাদী ভইত্যাদি বলে! আর তাদের জাতির দৃষ্টান্ত দেখ। ক্লাইব যে এদেশটাকে চুরি করবার পথ দেখিয়েছে! যার মত চোর, জালিয়াৎ, ঘুঁসথোর, মিথ্যাবাদী লোক পৃথিবীর আর কোন জাতের মধ্যে জন্মে নাই; তাত্তির না! কার্জ্জন তারই স্বজাতীর হ'য়ে আবার এশিয়ার লোককে গাল দেয় কি ক'রে? ও যথন

#### দাদার ব

ক্লাইবের খুব ভক্ত, ওর কাকেও গাল লেওয়া উচিত নয়। এ দেশবাদীর তো কথাই নাই !"

এই সময় লর্ড কার্জনের সহিত কিচেনারের খুব মন-ক্যা-ক্যি চলিতেছিল বলিয়া, ক্ষেকজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীও দাদার এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রশংসাস্থচক পত্র লিখিয়াছিলেন।

বক্তা দিবার পর্যাদন সন্ধ্যার সময় বাগ্মী ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ মহাশন্ত্র দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন ক্রে ক্রিনের বক্তার, সভা ক'রে প্রতিবাদ করা হবে শুনে ভেবেছিলাম ক্রে ক্রেতার, সভা ক'রে প্রতিবাদ করা হবে শুনে তেবেছিলাম দেওয়া ছাড়া।' কিন্তু তোমার বক্তৃতা শুনে বুঝলাম, কার্জ্জনের বক্তৃতার যথার্থ প্রতিবাদ করা হ'য়েছে। আজ কোটে লাইরেনীতে আমি তোমার বক্তৃতা সম্বন্ধে ব'লছিলাম যে ক্রেক্তা দিতে পারে।' তাতে অনেকে ব'লে উঠ্লো ক্রেক্তা ক্রাম বল্লাম ক্রেক্তা দিতে পারে।' তাতে অনেকে ব'লে উঠ্লো ক্রেক্তা ক্রাম বল্লাম ক্রেক্তা দিতে পার দিব না। তোমরা তো সব শিক্ষিত লোক, তোক্তালের মধ্যে কেউ এ রকম বক্তৃতা দিতে পার কি হ'

পালিত সাহেব দাদাকে পত্র লিণিয়াছিলেন····· কার্জনের বর্জ্তার প্রতিবাদ করবার জন্ম স্থরেক্তনাথ বন্দোপাধায় মহাশয় তোমাকে যে ধরিয়াছিলেন, সে জন্ম আমি তাঁহাকে শত শত ধন্মবাদ দি! যে কার্য্যে যাহাকে আবস্তুক, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা

#### নবম অধাায়

ঠিক বৃঝিয়াছিলেন। কার্জনের বক্তৃতার এরূপ ভাবে প্রতিবাদ করিতে তোমা ব্যতীত আর কেহই সমর্থ হইত না, এ আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।"

দাদার উপরি উক্ত বক্তৃতার অংশ-বিশেষ নিমে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"The first thing that I have to say about myself is that I cannot claim to be a hero of a hundred platforms or even of one, nor am I an habitual reviler of authority. I am by profession a lawyer and not an agitator. And if I am here this afternoon, it is not because I take any delight in railing at Government, but because I honestly believe that Lord Curzon is lacking in the breadth of vision, tactfulness and flexibility of temper which we naturally expect in one occupying the unique position of an Indian Viceroy.

One of the greatest political figures in England said on a memorable occasion that he did not know how to frame an indictment against a whole nation; but Lord Curzon dressed in the Chancellor's robe and a little brief authority was able to frame an indictment not only against the people of India, but also against all the various nations of Asia—Asia which gave to the world Goutama Buddha, Jesus Christ, and Muhammad, who

may not have taught men how to rule but who certainly taught them how to live and how to die.

I will now pass on to some of the legislative and administrative measures of His Lordship. Sir Alexander Mackenzie would have at least left us the shadow of self-government; to Lord Curzon belongs the credit of reducing it to the shadow of a shade. The Lieutenant Governor wanted to admonish us only with whips. But His Lordship chastised us with scorpions. The proposed Partition of Bengal is also another "unsuggested check." The abolition of the competitive test would also seem to be another "unsuggested" reform.

Lord Curzon is wiser than the members of the Public Service Commission, wiser than Mill, wiser than Macaulay, wiser than the distinguished statesman who accomplished a similar reform in the Civil Service in England. Lord Curzon, however, is anxious to "free the intellectual activities of the Indian people, keen and restless as they are, from the paralyzing clutch of examinations," for which every idle lad in this country origint, I think, to be grateful to him.

Lord Curzon's measure will place University education beyond the reach of many boys belonging to the

#### নবম অধ্যায়

middle classes. And here, perhaps, I may be permitted to remark that to talk of the highest mental culture as the sole aim of University training betrays a singular misconception of the conditions of Indian life. Our students go to the universities in such large numbers, because they cannot enter any of the learned professions or even qualify themselves for service under Government. I would also point out that education, though it may not reach a very high standard, is still a desirable thing, on the principle that half a loaf is better than no bread. The Official Secrets Act is another measure which we owe to Lord Curzon's Government. It was passed in the face of the unanimous opposition of both the European and the Indian communities.

I trust, I have not done any injustice to Lord Curzon. Indeed I think I might without any difficulty have made out a stronger case, but the half is sometimes better than the whole. I have not said aught in malice and have carefully avoided rhetoric. Gentlemen, it is always disagreeable to have to speak of one's self, but I am bound to say that I am not one of those who purchase their opinions for an anna or less a day, nor am I in the habit of calumniating my opponents who consist

exclusively of my learned friends at the Bar. I have also never taken part in the manufacture of public opinion; but if inspite of my best endeavours to guard myself from those vices against which Lord Curzon raised his warning voice the other day, I have done any injustice to his lordship, I can only console myself with the reflection that there are some infirmities from which the average man cannot altogether free himself. "The contemporaries of superior men," says Goethe, "may easily go wrong about them. Peculiarity discomposes them; the swift current of life disturbs their points of view and prevents them from understanding and appreciating such men." And Lord Curzon we all know is a superior person."

্কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত ক্লুঞ্চননল ভট্টাচার্য্য মহাশর এক দিন দাদার সহিত সাক্ষাং করিতে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন স্পার্জন সহদ্ধে তোমার কি মত १" উদ্ভবে দাদা বলেন স্পার্জন ভাইন্যর হবার উপযুক্ত লোক; তাতে কোনও সন্দেহ নাই! উচ্চ-শিক্ষিত বটে, কিন্তু ও 'Divide and rule,' এই নীতির দৃঢ় পক্ষণাতী। আমরা এক রকম থেরে-পরে চুপ-চাপ বেশ থাকি। কোনও ইংরেজ আমাদের উপর অক্সায় অত্যাচার না করে—এ ওর আস্তেরিক ইচ্ছা; কিন্তু আমরা যেন মাথা না তুলি,.....ইংরেজের সমকক্ষ্কুই'তে না চাই,

#### নবম অধাায়

তাদের কাজের এবং কথার প্রতিবাদ না করি, .....এই হচ্ছে ওর প্রাণের বাদনা !"

১৯০৫ সালে নর্ড কার্জ্জন বন্ধ-বাবচ্ছেদে ঘোষণা করেন।

অমনি কলিকাতার সভা আহ্বানের ধুম পড়িয়া গেল। ৭ই আগষ্ট
টাউনহলে সভা করিয়া, বঙ্গ-বাবচ্ছেদের প্রতিবাদ ও বিলাতী দ্রব্য

বর্জ্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রস্তাব ধার্য হইল। দেই দিন

সন্ধার সময় টাউনহল্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, দাদা বাড়ীর সকলকে
স্বদেশী দ্রব্য বাবহার করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন····· বাঙ্গালা
ভাগ হউক বা না হউক তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না! তবে

এই উপলক্ষে যদি স্বদেশী জিনিবের চলন হয়, আর বিদেশী জিনিবের
বাবহারটা বন্ধ হয়, তাহলে লাভের সীমা থাকে না। দেশের

ছঃখ অনেক ঘোচে। কিন্তু আমি ওদের বয়কটের মানে কি বৃঝি

না! যদি বাঙ্গালা বিভাগ গ্রহ্ণমেণ্ট তুলে দেয়, তাহলৈ কি আবার
বিলাতী জিনিব চালাতে হবে প

"আমাদের সব কাজেই যেন একটা হুজুগ। বক্তৃতাই দি, বা কাঁদি-কাটি যাই করি, এ সবে কিছু হবে না, তেওঁ উন্নতির কোনও আশা নাই ! ইংরেজ তার নিজের স্থার্থের জন্তে যেটুকু দরকার, তা সে করবেই করবে! হিলু-মুসলমানে যাতে সভাব না থাকে, হুজুরদের তো সে চেষ্টা যথেষ্টই আছে! আবার এ এক কাও ; তানের মনের কধা।"

"হিন্-মুসলমানে একতা আর গায়ের বল না হ'লে আমাদের

কোনও উপায় নাই। যেদিন আনাদের ঐ ছইটা হবে, তার পরদিনই ওদের সায়েন্তা হ'তে হবে। তা না হ'লে শেষে আনাদের দেশের লোককে কেবল ওদের বাবুরটা আর বেহারার কাজ করে মঃতে হবে। আনার মতে ওসব বক্তাটকুতা না করে চুপ-চাপ থাকা ভাল। যা ইছে। যায় ওরা করুক গে। স্বাই আনায় ধরে, তাই কি করি; শুধুটেচিয়ে মরি!

"দেখ না, আমরা একটু স্থন থাব, …নিজেদের দেশের জিনিষ,—
সমুদ্রে, পাহাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া যায়; তার জক্ত টেক্স দিতে
হবে! এর চাইতে মাহুষের উপর মাহুষের অত্যাচার স্মার কি
হ'তে পারে ? সেই মুনের টেকস্ তেলিতে জক্ত দেশ শুদ্ধ লোক
এত ঠেচাঠেচি করছে, …কই! টেক্স তুললে ি দিনা তুলবে ?

"কুকুরটা হাউ-হাউ ক'রে চেঁচালে, চোর যেমন এক টুকুরা মাংস ফেলে দিয়ে, তথনকার মত তার মুখ বন্ধ করে, ইংরাজদের কাছে আমাদের দশাও তেমনি হয়েছে। তবে আমি নিজেদেরও কথা বলি, ''আমাদের জাতিরও য়থেষ্ট দোব আছে।' যাকে যেমন পায় মাকুষ তাকে তেমন করবে তো ? নিজের স্বার্থ জাতে কেউই ছাড়ে না।

"এই যে স্থাদেশী আর বয়কট আরম্ভ হলে , এটা দেশের লোক স্বাই এক হয়ে চিরদিন চালাক দেখি ! এতে বিশেষ কোনও কষ্ট নাই, অথচ ইংরাজদের তাতে জীভ্বের হ'য়ে যাবে। কিন্তু দেখে নিও; কথনও এ চলবে না ! আমি আমার জাতের স্থভাব জানি। এটা একটা ভ্রুগ হয়েছে, কিছুদিন পরে স্ব থেমে যাবে।"

# দশন অধ্যায়

এই সময় জাতীয় বিভালয় ও টেক্নিক্যাল্ স্থল স্থাপিত হইল।
দাদার বহু দিবদ হইতে আস্তরিক ইচ্ছা ছিল বে, দেশে একটা
ভাল টেক্নিক্যাল স্থল হয়। তিনি প্রায় বলিতেন—"বাঙ্গালীর
ছেলেদের সকলেরই ইচ্ছা বি-এল পাশ করে উকীল হয়। যদি
সবাই উকীলই হয়, তাহলে বে শেষে কারও তাতে আর অন্ন
ভূটবে না। একটা টেক্নিক্যাল্ স্থল হ'লে, দেখানে কিছু শিখে
লোকে বরং করে খেতে পারবে।"

এই বেঙ্গল টেক্নিক্যাল্ স্কুল স্থাপিত হওয়ায় তিনি সাগ্রহে তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ইহার পর এক দিন টি, পালিত আসিয়া দাদাকে বলিলেন…"আমি টাকা দিয়ে বেঙ্গল টেক্নিক্যাল্ স্কুলটাকে ভাল রকম দাড় ক'রাতে চাই। তুমি এতে কি বল 🕫

উত্তরে দাদা বলিলেন..."যদি তা কর, তাহ'লে তুমি দেশের একটা মহা উপকার ক'রবে।" পালিত বলিলেন..."তোমাকে কিন্তু চেয়ারম্যান্ হ'তে হবে।" দাদা বলিলেন..."দেখছ তো, আমি নিজের কাজ নিয়েই অন্তির; আমার এক মুহূর্ত্ত সময় নাই,…তা ছাড়া আমি ও-সব বিষয়ের কিছু জানি না,…বুঝি না।…আমি চেয়ারম্যান হ'তে পারব না,…আমার দ্বারা ও-সব

পালিত সাহেব বলিলেন…"তোমাকে দেখতে শুন্তে বা কিছুই করতে হবে না। তুমি ক্লের চেরারম্যান, এই নামটা কেবল থাক; তা হ'লে দেশের লোক ব্রবে বে,…'এটা একটা হুজুগে কাপ্ত নয়,…এ একটা খাঁটি কাজ হচ্ছে।' লোকের এ বিশ্বাসটা তোমার উপর আছে যে, তুমি যাতে-তাতে যোগ দিয়ে মেতে বেড়াও না। কারণ এতে সাধারণেরও সাহায্য পাওয়া চাই। একটা ভাল রকম টেক্নিক্যাল কুল করতে অনেক টাকার দরকার আমার অত টাকা নাই।"

দাদা তথন চেয়ারম্যান হইতে সন্ধতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।
পালিত সাহেব চলিয়া গেলে, দাদা বলিলেন... বন্ মেজাজের জন্ম
সকলের কাছে ত গালাগালি থেয়ে মরি। পালিত যে বললে,...
'দেশের লোকের তোমার উপর বিশ্বাস আছে, তুমি ভজুগে পড়ে
যা তা কর না' এতে মনটা কতকটা খুসি হলো। কথাটাও
ঠিক্। 'দেখ না ? এ হবে সে হবে,... চাদা করে কত টাকা
উঠ্ল... শেষে কিছুই হলো না; সব ফাঁকা। এতে লোক যে
লোকের উপর বিশ্বাস হারায় ! দেশের কর্তারা তা বুঝেন না!

"ইণ্ডিরান ষ্টোর হবে, চাঁদা তুলতে লাগল। আমি তথনই তাদের বলেছিলাম···কোট্, পেণ্টালুন পরে পাথার নীচে বসে হাওরা থেয়ে ব্যবসা হবে না,···ও করতে যেও না,···চল্বে না। শেষে হলও তাই।

শ্বিমার বন্দেমাতরম্দেশ্লাইএর কারথানা দেখ না। ছজন জাপান হ'তে দেশলাই তৈরী করা শিখে এসে আমান্ন বললে…

#### দশম অধায়

'আমরা বিদেশ হতে কাঞ্চ শিথে এখানে এসে যদি কাঞ্চ করতেথ না পেলাম, তবে আমাদের বিদেশে গিরে কাঞ্চ শিথ্বার ফল কি ?' কথাটা ঠিক্ই ব্ঝলাম। তাই তাদের পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে কল ক'রে দিলাম। শেবে দেখলাম, তারা কিছুই শেথে নাই। তাই সব নষ্ট হল। আমার যে ত্রিশ হাজার টাকা গেল, তাতে কিছু ভাবি নাই; কিন্তু লোকে আর এর পরে এ-সব কাজে টাকা দিতে চাইবে না।

"আমার এই বন্দেমাতরম্কল যদি ওরা ভাল করে চালাতে পারত, তা হ'লে দেখতে কল্কাতার আরও ছ-চারটা দেশ্লাইএর কল হয়ে যেত।

"যে কাজ করব সেটা ভাল রকম শিথে যদি তাতে লাগা যায়, তবে নিশ্চয়ই সেটা সফল হয়। তার একটা দৃষ্টাস্ত দেথ না। বেশ্বল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্। উপযুক্ত লোক উপযুক্তরপে কাজ শিথে তবে ওতে লেগেছিল বলেই তো আজ বেশ্বল কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্এর এত উয়তি!"

যথন মজঃফরপুরে বোমার হান্ধামা, কলিকাতাতে মুরারী পুক্রে বোমার কারথানা আবিদ্ধার ও পুলিশ কর্তৃক রাজবিদ্রোহী বলিয়া ছেলের দল গ্রেপ্তার হইতে লাগিল, তথন দাদা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। স্থরেক্সবাবু দাদার নিকট আদিয়া বলিলেন…"দেখুন, হুইবৃদ্ধি লোকে ছেলেদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে এ সব করাল; এখন সাম্লান দায় হবে !" দাদা বলিলেন…"এখন তো আর কোনও হাত নাই, তবে এ বিষয়ে গ্রণ্মেশ্রের পক্ষ হ'য়ে

কাগজে কিছু লেখা-লেখি কর। গ<sup>্ল</sup> একটা যা-তা না করে বনে, তাই দেখগে।

গবর্ণমেন্ট ক্রমে অশ্বিনীকুমার দত্ত, ক্ষাকুমার মিত্র প্রভৃতি দেশ-নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেন। বিদ্রোহী আইন প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই সমন্ত্র দাদা বলিলেন—"গবর্ণমেন্টের ব্যবহারে লোকের মাথা গরম হয়ে উঠেছে,—সত্য, কিন্তু তা বলে না ব্রে-স্থবে একটা যা-তা করে ফেলা ঠিক হয় নাই। এখন ইংরাজ গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা কত। জনকতক ছেলেতে তাদের কি ক'রতে পারে। দেশের ছেলে ক'টা গেল; আর জনকতক নিরীহ লোকও হয় তো খুন হবে। আর গবর্গমেন্টও যা-তা আইন করে দেশের লোকওলোকে উদ্বাস্ত ক'রে ভুলবে। তবে.. হাঁ। এতে কর্ত্তারা এটা ব্রবে—বে, ওরা আমাদের লাখি, জুতা যাই মারুক আমরা চুপ করে সে সব সরে থাকব, তা আর চল্বে না।

তিবে আমার বড় ছ:খ,—ওরা অরবিন্দকে ধরেছে। অরবিন্দ লেথাপড়া-জানা প্রকৃত ভদলোক। দেখ না? মামুষের কি স্বার্থত্যাগ! এখনও ছেলেমামুষ বল্লেই হয়! স্ত্রী আছে, ভাই-বোন আছে, এদিকে তো সংগারী লোক; কিন্তু বেকুল ক্লাশনাল্ কলেজে ছেলেদের পড়াবার জন্ত বরদার পাঁচলত একা মাহিনার চাকরা ছেড়ে পাঁচান্তর টাকা মাহিনাতে এখানে এসেছিল। ক্লাইই, চৈতন্তের মত ওরা এক রকম পাগল লোক।"

এই সময় এক দিন গবর্ণমেণ্ট হাউস্ হইতে আসিয়া দাদা বলিলেন..."দেখ. মিন্টো প্রকৃত ভদ্রলোক। আমি এক জায়গা

#### দশ্ম অধ্যায়

হতে আভাস পেলাম মে, গবর্ণমেন্ট্ একটা কঠোর সিডিসান্ আইন চালাবার মতলব ক'রছে। তাই মিন্টোর সঙ্গে দেখা ক'রে সেটা সত্য কি না জিজ্ঞাসা করলাম। মিন্টো বল্লেন…'তোমাদের ছেলেরা যা ক'রছে, তাতে গবর্ণমেন্টের ও রকম আইন না ক'রে উপার কি p'

"তথন মিণ্টো আমায় বল্লেন…'আপনি ঠিক করে বলুন দেখি, কোন রাজামহারাজা বা পয়সাওয়ালা লোক টাকা দিয়ে ছেলেদের সাহায্য করছে কি না ?' আমি বললাম…'কথনই নয় ! আপনিই ভেবে দেখুন না ! কটা বন্দুক, রিভল্ভার ওরা যোগাড় করেছে ? অতি সামান্তই ; শুনি রিভল্ভার গোটা কতক যা ওরা পেয়েছে, ফিরিঙ্গীদের ঘুস্ দিয়ে তাদের ঘারা দোকান হ'তে কিনিয়ে নিয়েছে ।'

শিনিটো আমার কথায় বিখাদ করে বল্লেন…'তা ব্রলাম,…

এ সব তেমন কিছু নয় বটে। তবে এখন আমরা নরম হলে,

যদি এর পর শুরুতর একটা কিছু হয়ে পড়ে, তখন তো আমারই
উপর দোষ পড়বে ?' আমি বল্লাম…'তার কোনও সন্তাবনা

নাই। আপনি ভেবে দেখুন, দেশের সব লোক যদি ঠিক্ থাকে, জনকতক ছেলে-ছোকরায় আপনাদের কি কর্তে পারে ? চঞ্চল বৃদ্ধির দক্ষণ ছেলেরা বিপথে চলেছিল। এর পর ছেলেরা নিজেরাই এর জন্ম অমুতপ্ত হবে।' যতদূর বুঝলাম, মিন্টো ধীরে, স্থত্থেও নরম হ'য়ে চল্তে ইচ্ছুক। তা হলেই ঢের। ও যদি একটা জবরদন্ত গভর্ণর হতো তা হ'লে এ সময়ে একটা যা-তা করে ফেল্লে, আমরা ওদের কি আর করতে পারতাম ? খানিকটা বক্তৃতা করে চেঁচাতাম, আর একটু গালাগালি দিতাম… এই ত ?"

## একাদশ অধ্যায়

ইংরাজী ১৯০৭-১৯০৮ সালে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন্
পুনর্গঠনকালীন তদানীস্থান ল মেয়ার দাদাকে এক দিন ডাকিয়া
পাঠান। দাদার বাত হইয়াছিল, তথন অনেকটা আরোগ্যলাভ
করিয়াছিলেন। তিনি গিয়া ল মেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে,
ল মেয়ার দাদাকে বলিলেন…"লর্ড মিন্টো আপনাকে বলিতে
বলিয়াছেন যে…'দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের পুনর্গঠনে আপনাকে
গ্রর্ণমেন্টের সাহায্য করিতে হইবে।'"

দাদা উত্তরে বলিলেন... আমার শরীর এখন ভাল নয়। বাতে আক্রান্ত হয়েছি। আর অতদিন কাছারি কামাই ক'রলে, আমাকে বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হবে। আমার মক্কেলরাও অনেক অস্থ্রিধায় পড়বে।"

ইহাতে ল মেম্বার কতকটা পরিহাসছলে দাদাকে বলিলেন 
"ও আর তোমার পক্ষে বিশেষ কি ? তুমি তো সাধারণে অনেক 
টাকা দান করিয়া পাক; না হয় গবর্ণমেন্ট্কে কিছু টাকা দান 
ক'বলে মনে কর ? আর তুমি তো দেশের হিত করতে চাও; 
এ কাজ করলে তো দেশের হিত করাও হবে। শরীর অমুস্থের 
কথা যা বল্ছ, সিমলায় সামার হিলের হাওয়ায় সব আরাম হয়ে 
যাবে। তা, তুমি আর অমত ক'র না। তোমাকে এ কাজে 
পাক্তেই হবে।"

অগত্যা দাদা স্বীকৃত হইলেন। লর্ড মিণ্টো তাঁহাকে ভারতীঃ ব্যবহাপক সভার সভ্য মনোনীত করিয়া লইলেন। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন পুনর্গঠনের সময় যথন দাদা সিমলায় ছিলেন সে সময় তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে লাটসাহেবের বাড়ীতে রাজে নিময়ণ রক্ষা করিতে যাইতে হইত।

এক দিন এইরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষা ভারিয়া আসিয়া বলিলেন । "আজ ভাল থাওয়া হয় নাই। অরবিন্দর হ'য়ে আজ প্রায় এব ঘন্টা ধরে সওয়াল জবাব করেছি। কোর্টে যেমন আগ্রহে সওয়ার জবাব করি, ঠিক তেমনিভাবে! কোর্টে জজের সামনে দাঁড়িয়ে এ টেবিলে থেতে থেতে …বদে; এই যা তফাৎ।

"থেতে বদেছি, থানিক পরেই েডি মিন্টো আমার জিজ্ঞাসকরে বদলেন...'আপনি মুরারী পুকুরের বোমার কারথান দেখেছেন কি ?' আমি বললাম মুরারীপুকুর কোথায় তা আমার জানা নাই; েবোমার কারথানা আমি দেখি নাই তাতে লেডি মিন্টো একটু আশ্রুষ্য ভাব প্রকাশ ক'রে বল্লেন 'আপনি এত দিন কলিকাতায় আছেন, আর কল্কাতার ভিত মুরারীপুকুর কোথায়, তা জানেন না ?' মে উত্তর করলাম 'মুরারীপুকুর কল্কাতার উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চ । তবে ওধার দি আমি কথনও যাতায়াত করি নাই; তাই সে জায়গাটা ঠিনকোথায় জানি না।'

"তথন অমনি কয়জন মেশার একসঙ্গে বলে উঠলেন·····
'অর্বিন্দ কি ভেবেছিল, ছেলেদের লাগিয়ে দিয়ে আমাদের এদে

#### একাদশ অধ্যায়

থেকে তাড়িয়ে দেবে ? দিয়ে আপনিই ভারত সমাট্ হবে না কি ?' আমি বল্লাম ..... 'আপনারা এ কথা বল্ছেন কেন ?' তাঁরা রাগ-রাগ ভাবে বল্লেন ..... 'আপনি ও লোককে চেনেন না! দিভিল্সার্ভিস্ চাকরি পায় নাই বলে ওর আমাদের উপর মর্মান্তিক রাগ আছে, দেই জন্মই একটা দল পাকিয়ে এসব করছে। আমরা ওকে সাজা দেবই...দেব!'

"আমি তথন তাদের বেশ করে শুনিরে দিলাম যে 'অন্থ কিছু তত পারি না পারি' আমার মামুষ চিন্বার ক্ষমতা কতকটা আছে, যেটার জন্ম আমি অনেকের কাছে গর্ম্ব করে থাকি। আপনারা অরবিন্দকে যা চিনেছেন, তার চেয়ে অনেক শুণে ভাল রকমে তাঁকে আমি চিনি। তাঁর দিভিল্গার্ভিদের চাকরি না পাওয়ার কথা যে বলছেন,—দে যদি ও চাকরি পেত, তা হ'লেও কয়েক মাসের মধ্যেই দে আপনাদের ও ম্যাজিট্রেটা চাকরিতে জবাব দিত। ও রকম চাকরি করা অরবিন্দর মত লোকের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। চাকরি করে তো লোকে পর্মার জন্ম, অরবিন্দ পর্মার কি তোয়ারা রাথে ? তা যদি না হ'তো তাহ'লে যে লোক বরদায় প্রফেশার ছিল, পাচশত টাকা মাহিনা পেতো, সে চাকরি ছেড়ে পাঁচাতর টাকা মাহিনাতে দে বেঙ্গল্ জ্ঞাশনাল্ কাউনিদল অফ্ এডুকেশন্এ মাষ্টারি করতে আদ্ত না! অথচ স্ত্রী, ভাই, ভগিনী নিয়ে, সে সংসারী লোক। দান-টানও তাঁর আছে! আপনারা বল্তে পারেন, পাব রক্ষম স্থাবিত্যাগ জগতে কম্বজন দেখাতে পেরেছে ?"

"অরবিন্দ হাবা-গোবা নয়, উন্নতমনা, খুব উচ্চশিক্ষিত

লোক! তাঁর এটুকু বৃদ্ধি আছে যে কতকপ্থলা ক্লের ছেলে, আর কম্বেকটা বোমা, রিভল্ভার নিয়ে ভারতবর্ষ হ'তে ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে তাড়াতে পারা যায় না। আর সে এত নিষ্ঠ্র, নীচ, ও অবিবেচক নয় যে, তার কোনও কু-অভিসন্ধি পূর্ণ করার চেষ্টায় তার নিজের ভাই, ছাত্র ও আপন জনকে মৃত্যু মুথে ফেল্বে…… দশকন নিরীহ দেশের লোককে অকারণ পুন করাবে!

"তবে যদি বলেন……'দে দেশ স্বাধীন ক'বে আপনি স্মাট হ'তে চান্ন,' তার উত্তরে আমি বলি,……দে কে না চান্ন ? চিরকাল পরাধীন থাকে—এ কোন্ মানুষের ইচ্ছা ? কাল যদি দেশের লোক স্বাধীনতার জন্ম এগিয়ে দাঁড়ায়—আমি ধন প্রাণ দিয়ে সকলের আগে যাব! কিন্তু তা ব'লে আমি প্রাণাস্তেও স্বাধীনতা পাবার আশান্ন একজনকেও গুপ্তাহত্যা করতে পরামর্শ দিতে পারব না।

"আপনারা যদি অরবিদ্দকে সাজা দিবেনই ঠিক্ করে রেখেছেন, তবে আর ওকে আদালতে নিয়ে গিয়ে মিছে বিচার অভিনয় করছেন কেন ? ওর উকাল, ব্যারিপ্তার নিযুক্ত করবার তেমন প্রসানাই। ওর ভগ্নী সাধারণের কাছে অর্থ সাহাযা চাচ্ছে। মিছে এসব কপ্ত ওরা আর পায় কেন ? আরও আনেক কথা বলেছি। ছক্ত্ররা কেউ আর ট্রুঁ শব্দটি ক'বলে না; দেখিই না আগে, অরবিন্দর কি হয়! আমাদের তো আর কোনও ক্ষমতা নাই! এক, ত্রকথা শুনান, তা সেটা এক দিন আবার কাউন্সিলে ছক্ত্রদের সাধ মিটিয়ে শুনিয়ে দেব।"

# দ্বাদশ অধ্যায়

কংগ্রেসের স্থচনা ইইতে দাদা অর্থ দিয়া উহার পৃঞ্চ-পোষকতা করিয়া আদিতেছিলেন। তিনি বলিতেন... "কংগ্রেসটী আমাদের দেশের একটি সর্বাশ্রেষ্ঠ স্থানর প্রতিষ্ঠান। এর দ্বারা অন্ত কিছু স্থানল নাই হউক্, বংসরে একবার ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক যে একতা হ'য়ে কয়দিন আলাপ করা যায়, সেইটাই তো মহালাভ।"

ইংরাজী ১৯০৭ সালে স্থরাট্ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট্ হইবার জন্মে গোগলে দাদাকে অন্থরোধ করেন। দাদা তাহাতে আপত্তি জানাইয়া বলেন····· "আমার এখন শরীর ভাল নয়, আর :এ বয়সে অতটা পথ রেলে যাতায়াত করাও আমার পক্ষে বড়ই কট্টকর হবে। এই একস্মাস্ ছুটীর দশ পনর দিন পুরীতে সমুদ্রের হাওয়ায় থাকলে আমার স্বাস্থ্যের অনেক উপকার হবে।"

গোখলে বলিলেন প্রাণনি কংগ্রেসের সভাপতি হ'তে সম্মত হবেন বুঝেই আমরা এক রকম আপনাকেই সভাপতি স্থির করেছি। আপনি আর এতে অমত কর্বেন না।" দাদা সভাপতি হুইতে সম্মত হুইলেন।

কংগ্রেসের নয় দশ দিন পূর্ব্ব হইতে তিলকের লোক পত্র ও টেলিগ্রাম যোগে দাদাকে জানাইতে লাগিল…"আপনি যেন এ

বংশর কংগ্রেশের প্রেশিডেণ্ট্ না হন্। আমরা তিলক্কে প্রেশিডেণ্ট স্থির করিয়াছি।"

এদিকে গোণ্লে তাহা জানিতে পারিয়া টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম্ পাঠাইয়া দাদাকে বলিতে লাগিলেন····· আপনি মনস্থির রাখিবেন, কাহারও কথায় মত পরিবর্ত্তন করিবেন না।"

শেষে চিত্তরঞ্জন দাস এক.দিন সকালে আসিয়া দাদাকে তিলকের অভিপ্রায় জানাইলেন। দাদা বলিলেন শেশ আমি এমন বিপদে কথনও পড়ি নাই। গোখলের জেদা-জেদিতেই আমি প্রেসিডেন্ট্ হ'তে স্বাকার করেছি। সে অনবরত আমায় টেলিগ্রাম ক'রছে—Please be steady, don't change your mind, এখন আমি কি করি, তুমিই বল ? এ সময় আমার বাত হয় তো আমি বেঁচে যাই।"

চিত্তরঞ্জন দাস বলিলেন ..... এ রকম অবস্থায় আপনার মত বদদান উচিত নয়। আমাকে তিলক লিখেছেন, তাই আমি আপনাকে একবার বলতে এলাম।"

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট্ ইইয়া দাদা যথা সময়ে স্থরাট্ যাত্র।
করেন। তিলকের দল স্থরাট কংগ্রেসের অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া
দিতে দূচ্সঙ্কল্ল ইইয়াছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনের নিন্দিষ্ট
সময়ে দাদা সভামগুপে প্রবেশ পূর্বক আগন গ্রহণ করিলে পর
তাঁহাকে সভাপতি পদে বৃত করিবার প্রস্তাবনা কালে
তিলক দাদার সম্মুথে গিয়া দাঁড়াইয়া ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ
করিলেন। গোখলে তাঁহাকে অন্থনয় বিনয় পূর্বক তথা ইইতে

#### দাদশ অধ্যায়

সরিব্না যাইতে বলিলেন। তিলক উত্তর করিলেন যে, বলপ্রকাশ ব্যতীত কোন প্রকারেই তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন না।

দাদা তিলকের হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—"তিলক, তুমি দেশের মস্তক স্বরূপ। অপর কেই ইইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু তুমি যদি কংগ্রেদের অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া দাও, তাহা ইইলে কংগ্রেদের বিরোধীদের নিকট আমাদের সকল দেশবাসীকেই অপদস্থ ও হাজাম্পদ ইইতে ইইবে। তুমি এ কার্য্য ইইতে বিরত হও। বদিই তোমার প্রতি কাহারও দ্বারা কোন প্রকার ক্রটী ইইয়া থাকে, তুমি তোমার দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া তাহা বিশ্বত হও। কংগ্রেদের অধিবেশনে বাধা দিও না।"

কিন্তু কিছু হেইল না। তিলক তাঁহার সঙ্করে অটল রহিলেন। এদিকে তথন মগুণের মধ্যে উপবিষ্ট দর্শক-বৃন্দের মস্তকের উপরি দিয়া অবাধে বৃষ্টি, ইষ্টক, এমন কি পাছক। পর্যাস্ত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহাতে দাদা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, সকলে তাঁহাকে সেম্থান হইতে অন্তন্ত্র সরাইয়া লইয়া যাওয়ায় কংগ্রাসের অধিবেশন ভঙ্গ হইয়া গেল।

দাদা সুরাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন ..... এইবার হ'তে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি রেসা-রেসি আরম্ভ হ'ল। কংগ্রেসের শক্তি এবার ক'ন্লো। এ রকম চল্লে কংগ্রেসেই যে বেণী দিন থাক্বে তা বোধ হয় না। আমরা নিজের স্বার্থের একটুও হানি স্বীকার করবো না, আপনার জেদ্টা পুরামাত্রায় বজায় রাথবো... আরে, তাতে শেষে নিজেদেরই যে সর্বনাশ হয়, তা আমরা বুঝি

না! গোড়া হতে তো দব আমি দেখে আসছি,:মেটাই বল, স্থরেক্র বাঁড়ুযোই বল, আর যেই বল, এক অধিনী বাবু ছাড়া দকলেরই এতে কিছু না কিছু স্বার্থ আছে। আর সেটুকু বজার রাখতে দবাই তৎপর। দকলে মিলে মিশে যাতে সুশৃন্ধলে কংগ্রেমে ভাল কাজ হর, দেশের মঙ্গল হয়, একমাত্র অধিনী বাবুরই এই আস্তরিক ইচ্ছা দেখি।"

"কংগ্রেসে নারোজী স্বরাজের কথা তুলিলেন। দেশের লোক স্বরাজের থা মানে ক'রে, তাই পাবার আশা করছে,—ইংরাজ কি তা কথনও পোওয়া যাবে না! তবে স্বরাজ রূপ ঘরে চুক্বার জন্ম আরুরা যদি অনবরত তাদের কপাটে বা দিতে থাকি, তাহ'লে তারা তালি কনিছায় একটু একটু ক'রে দরজা খুলবে, যে পর্যাস্ক তাদের বিন্দুমান রার্থের হানি না হয়। তার পর মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও আর একটুও নয়! ওবা তো স্পষ্টই আমায় একবার বলেছিল……'রাস্বিহারী বাবু কি মনেকরেন, আমায় এদেশে থেকে কেবল পুলিশের কাজ ক'রব না কি ?"

শ্বামরা অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানেডার মত স্বায়ত ান পেতে চাই।
কিন্ধু আমাদের দেশের লোক ভাবে না যে, ত ইংরাজেরই জাত
ভাই। মনে কর যদি অষ্ট্রেলিয়ার লোকগুলা ইংল্যাণ্ডেই জনিয়ে
ইংল্যাণ্ডেই থাকত, তাহ'লে তারা তো সকল রকমে ইংরাজের
সমানই অধিকার পেত। ইংল্যাণ্ডকেই তাদের দিন গুজরান্
করাতে হতো। তার চেয়ে অতগুলা লোক দেশ থেকে সরে

#### দ্বাদশ অধাায়

গিয়ে আপে নার আপ নার ক'বে ক'মে থাছে। ইংরাজ ভাবে...
'তাতেই তো ওদের লাভ। তার পর তাদের: উপর যত দিন
বেটুকু প্রভূষ চলে, চলুক না। ক্রমে ক্রমে সবই তো তাদের
ছেড়ে দেব।' তবে অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা, আনেনিবান মত হ'তে
সাহস পাবে বলে বোধ হয় না; বা তারা তা চাইবেও না, ইংরাজের
সঙ্গে একটু বাঁধন রেথে দেবে, পাছে অন্ত কেউ এসে তাদের যাড়ে
চাপে • • দেই ভয়ে।

"কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরাজের সম্পূর্ক যে আলাদা। ওরা যদি আমাদিকে এ দেশের কর্ত্তা করে দের, তাহলে ওদের দশা কি হ'বে ? নিজেরা অলাভাবে মরে আমাদের থেতে পরতে দিয়ে স্থথ স্বাচ্ছন্দা বৃদ্ধি ক'রে দেবে,—এ উদার নীতি ইংরাজের কুটিতে লেথে নাই।"

"একজন বড় সাহেব আমাকে স্পষ্টই বলেছিলেন.....'ইছে ক'র্লে আমরা আয়ার্লাণ্ডকে চিরদিন অধীনে রাথতে পারি। ভারতবর্ষকে চিরদিন অধীনে রাথতে পারে কিছু সন্দেহ থাক্তে পারে। কিছু যত দিন থাক্বো, এখনকার মত ক'রেই থাক্বো। বখন যেতে হ'বে একবারেই যাব। তোমাদের সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ইংরেজ এ দেশের লোকের আজ্ঞাবহ হ'য়ে থাকবে, এ যেন তোমরা স্বপ্লেও কখন না ভাব। তবে এ দেশের লোক যদি কখনও উপযুক্ত হয়, তখন গ্রণমেন্ট্ তোমাদের কিছু ক্ষমতা দিতে পারে।'

"উত্তরে আমি তাকে বলেছিলাম……'সাহেব, তোমার কথা

ভনে স্থা হলাম, যে তুমি স্পষ্ট কথা :বলে দিলে। অভ্যের কাছে যে দেটাও ভন্তে পাই না।"

দাদা স্থরাট কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট্ হওয়ায় তিলকের দল সে কংগ্রেসের অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া দিলেন বলিয়া মান্দ্রাজবাদীরা পর বংসর মান্দ্রাজ কংগ্রেসে দাদাকে প্রেসিডেন্ট্ হইবার জন্ম ধরিয়া বিসলেন। কি কারণে জানি না, মান্র্রাজবাদীদের প্রতি চিরদিন দাদার একটা কেমন আন্তরিক টান ছিল। সেই হেতুই তিনি দ্বিক্তিক না করিয়া উাহাদের অন্তরোধে মান্রাজ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট্ ইইয়াছিলেন।

স্থরাট্ কংগ্রেসের অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া দেওয়ায় অনেকের আশকা হইয়াছিল যে কংগ্রেসের আযুদ্ধাল বুঝি বা এথানেই শেষ হইল। সে কারণ মাক্রাজ কংগ্রেসের অভিভাষণে দাদা নিজ স্বভাব-স্থলভ ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছিলেন.....

"The fears which for months haunted the minds of some of us have proved groundless. The genial predictions of our enemies so confidently made have also been falsified. For the Indian National Congress is not dead nor has Surat been its grave. It has been more than once doomed to death but rely upon it, it bears a charmed life and is fated not to die. It is true a few men have left us, but the congress is as vigorous as ever. We

#### বাদশ অধাায়

have now closed up our ranks and though some of us clung convulsively to the hope that those who have deliberately committed political suicide would still continue to fight the good fight and keep the faith they soon found out their mistake. There can be no reconciliation with the irreconcilable."

যার, আর স্কুল না চলে, তবে তো সবই গেল। তার চেয়ে ইউনিভারসিটিতে টাকাটা দিলে একবারে আর যাবে না।

"আমার এ অনুষান যদি প্রকৃত হী তাহ'লে দেশের লোক সব কাজেই উপযুক্ত নয় ভেবে যদি তাদের বিশ্বাস না করা যায়, তবে ত দেশের ভাল হবার আর কোনও আশাই নাই। বিদেশী গবর্ণমেন্ট, কিছুই করবে না,—দেশী লোক, দেশী লোককে কোনও কাজের উপযুক্ত নয় বলে বিশ্বাস করবে না,…তবে হ'বে কি ? কেবল বক্তৃতা, আর গবর্ণমেন্টের কাছে ভিক্ষা চাওয়া। আর না দিলেই তাকে গালাগালি! এ রক্ষে কোনও জাতি আপনাদের উন্নতি কর্তে পারে না;—এ একেবারে অসন্তব।"

গোপ্লের প্রতি দাদার ধারণা খুব উচ্চ ছিল। গোপ্লের নৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্ম ইংরাজি ১৯১৫ সালের ২রা মার্চ্চ কলিকাতা টাউন্হলে যে সভা হয়, তাহাতে দাদা সভাপতির কার্য্য করেন।

সভাতে বক্তা দিয়া আসিয়া দাদা বলিলেন ... লোকের মৃত্যুতে, সভাতে বক্তা করে শোক প্রকাশ করা একটা পদ্ধতি, একটা কর্ত্তর মাত্র; কিছু গোথ্লের জন্ত বান্তবিক প্রাণে কষ্ট পেয়ে শোক প্রকাশ করেছি। ও, দেশের জল খুব পরিশ্রম করেছে।

"দেশে কম্পল্সরি প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি শিক্ষার জন্ত, স্থুনের টেকন্ তুলে দেবার জন্ত, বাঙ্গালা ব্যবচ্ছেদ রদ করবার জন্ত গোথ্লে কাউন্সিলে যথেষ্ঠ চেষ্টা করেছে। গোথ্লে





#### ত্রয়োদশ অধ্যায়

কাউন্সিলে যে ভাবে কাজ ক'রেছে, তেমন করে কাজ করবার লোক আর একটি শীন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ একটা দেশের কম ক্ষতি নয়। ওর কাউন্সিলে ছ একটা কাজ দেখে গুরুদাসবাবু আমার একবার বলেন…'এ কাজে নিশ্চর আপনার হাত আছে।' আমি তাতে বলেছিলাম…'এতে আমার কিছুমাত্র হাত নাই। আপনারা জানেন না, গোখলে ভারি বুদ্ধিমান লোক।'

"কিন্ত শুরুদাসবাবু বা হেরম্ব মৈত্র আমার এ কথা যেন বিশ্বাস করতে চান্ না। অবশু হেরম্ব মৈত্রের পড়াশুনা বা ইংরাজিতে যে রকম দখল, গোখলের সে রকম কিছু ছিল না, তবে আমি বৃদ্ধিমানের কথা বল্ছি, অমাতে তো লোকে বৃদ্ধিমান, বৃদ্ধিমান বলে, অনিজের হীনতা কেউ স্বীকার করতে চান্ন না, কিন্তু আমি বল্ছি অণ্ডাখলে আমা অপেক্ষাও বৃদ্ধিমান ছিল।"

"ইংরাজরা বলে ভারতবাসীর মধ্যে বাঙ্গালী বৃদ্ধিমান জাতি।
কিন্তু আমার বিশ্বাস, মহারাষ্ট্রীয় আহ্মণরা সকলের চেয়ে বৃদ্ধিমান।
তেলাঙ্ রাণাড়ের মত জজ্ বাঙ্গালার কে হয়েছে? 'সিনিয়ার
রাঙ্গার পারাঞ্জপে' আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে কেউ নাই।
আমাদের চেয়ে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পশ্তিতের
সংখ্যাও বেশী। অবশ্র রবীক্রনাথ, জগদীশ বহু বা পি, সি, রায়ের
মত :লোক ওদের নাই! এই তিনটী বাদ দিলে আমরা
ওদের কাছে থই পাই না।"

দাদা বলিতেন... আমায় যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে... বাঙ্গালীর

মধ্যে কার কার জীবন-চরিত থাকা উচিত ?' আমি তাহ'লে কোন রকম ইতস্ততঃ না করে বলি…'রাজা রামমোহন রায় ও বিত্যাসাগর মহাশন্ত্রের !' এই ছইজন নিঃস্বার্থতাবে আপন জীবন সঙ্কটাপন্ন করেও দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্ম প্রাণপন চেষ্টা করেছেন।

"গুছের বক্তৃতা দিলে, আর টাকা থাকলে কিছু টাকা দিলেই দেশের কাজ করা হয় না। প্রাণ দিয়ে দেশের জন্ম কাল করা— সে একটা আলাদা জিনিব। সে কেবল রামমোহন রায় ও বিভাসাগর মহাশয়ই করেছেন। আমাদের এ হতভাগ্য দেশে ও রকম লোক আর জন্মাবে বলে বোধ হয় না।"

বিভাসাগর মহাশদ্বের প্রতি দাদার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি চিরদিন সক্ষ্ম ছিল। তিনি বলিতেন শমাদ্বের প্রতি যাঁর এত ভক্তি তিনি তো দেবতা। তিনি বিভার সাগর না হ'তে পারেন; কিন্তু তিনি বৈ দরার সাগর ছিলেন, সে বিষয়ে বিদ্মাত্র সংশয় নাই। দয়াই মামুবকে ঈশ্বর তুল্য করে তুলে! বিভা বিশেষ থাক্ আর নাই থাক্, তাতে কি আসে বার ?"

একবার বিভাগাগর মহাশরের সম্বন্ধে কথা-প্রসাদ দাদা আমায় বল্লেন—"বিভাগাগর মহাশরের ছবি আমার ্জীতে আছে १" আমি বলিলাম ফটো আছে, পেন্টিং নাই।...এই কথা শুনিরা তিনি আমায় বলিলেন..."তাঁর একটা পেন্টিং করিয়ে এনে, বা তুমি নিজে করে, আমার বদ্বার ঘরে রেখো।" আমি তাঁর আদেশমত কার্য্য করিলাম।



ঈশবচন্দ্র বিজাসাগ্র মহাশয়



#### ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইহার কয়েক মাস পরে দাদার নিজের একথানা প্রতিক্কৃতি জাঁকিয়া, যে স্থানে বিভাসাগর মহাশয়ের ছবিটা ছিল, সেই স্থানে টাঙ্গাইয়া, বিভাসাগর মহাশয়ের চিত্রটী পার্শ্বের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দিলাম। দাদা সে সময় সিম্লায় ছিলেন। সিম্লা হইতে আসিয়া বিভাসাগর মহাশয়ের ছবির স্থানে নিজের ছবি, ও অন্ত স্থানে বিভাসাগর মহাশয়ের ছবি দেথিয়া, আমাকে ডাকিয়া বিরক্তি ভাব প্রকাশ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিভাসাগর মহাশয়ের ছবি ওথান থেকে সরালে কেন ?"

উত্তরে আমি বলিলাম— "আপনার ছবিটার আয়তন একটু বড় বলিয়া এই ঘরের অন্ত দেওয়ালে উহা টালাইবার স্থান সংকুলান না হওয়ায়, ও ছবিটা ঐ স্থানে টালাইয়া বিভাসাগর মহাশয়ের ছবি আপনার বসিবার স্থানের সমুথের দেওয়ালে টালাইয়াছি।"

তথন তিনি বলিলেন… "এই কথা ঠিক্ তো 

তাব নাই যে, এ ঘরের মধ্যে এই যাম্বগাটা সকলের চেম্বে ভাল;
আমার দাদা বড় লোক, তাঁর ছবিটাই এইথানেই টাকাই 

"

উত্তরে আমি বলিলাম শীনা; বরং বিভাসাগর মহাশন্ত্রের ছবিটাই ভাল জায়গায় টাঙ্গান হয়েছে।"

তথন তিনি একটু আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন…"বেশ ক'রেছ; তা যদি না হতো, আমার ছবিটা এখনই পুড়িয়ে ফেল্বার হুকুম দিতাম। তোমার দাদার চেয়ে বিভাসাগর মহাশয় কোটি কোট শুণ বড়লোক। অমন লোক এ দেশে জয়ে না।

পরসা থাক্লে মান্ত্র দান কর্তে পারে। মান্ত্রের ক্ষরণ-শক্তি ও বৃদ্ধি ভগবান্-দক, কিন্তু থার হৃদয় দয়াতে পূর্ণ থাকে, আর সেই দয়া যিনি মান্ত্রের উপর দেখাতে পারেন, তিনিই মান্ত্রের মধ্যে দেবতা। বিভাসাগর মহাশয় সেইরূপ দেবতাই ছিলেন।"

বিত্যাসাগর মহাশয় যথন স্কৃত ইন্স্পেক্টরের কার্য্য করিতেন, তথন তিনি কার্য্যোপলক্ষে থগুঘোষ অঞ্চল দিয়া যাইলে, থগুঘোষে আমাদের বাজীতে অবস্থান করিতেন।

এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বিভাসাণর মহাশন্ন একবার দাদাকে বিলাল্পিলেন—"ওরে রাসবিহারী, তোরা তো খুব বড়লোক। এক সময়ে আমি প্রান্ধই খণ্ডলোবে তোদের বাড়ীতে গিয়ে পাকতাম।"

জীবনে কেবলমাত্র এইটিতে দাদা গর্ব অন্থভব করিয়। বলিতেন—"বিভাসাগর মহাশয় নিজমুথে আমাকে বলেছিলেন— 'তোরা বড়লোক।' যাদের বাড়ীতে বিভাসাগর মহাশয় অতিথি হ'য়ে থাকেন, তারা নিশ্চয়ই বড়লোক।—ভাগাবান্ও বটে।"

# চতুৰ্দ্দশ অধ্যায়

একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"এটা আমাদের সমাজের একটি উৎকৃষ্ট প্রথা; কিন্তু কি হুঃথের বিষয়—এটা ক্রমেই

গেল। কেউ কেউ বলে, 'আমরা ইংরাজী ভারাপন্ন হ'লে পড়ছি বলেই এমনটা হ'ল।' আমি কিন্তু তা বলি না। আসল কারণ—আমাদের সব দিকেই ধর্ম্মভাব ক'মে যাছে। অরবিন্দ ঘোর তো উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত লোক,—ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ায়, ইংরেজের সঙ্গে থেকে ও তো ছেলেবেলা হ'তে বড় হয়েছে,—তবু সে লোক কেন বলে,—'দরিজ্ব-পালন ধর্ম্ম, আত্মীয়-পালন মহাধর্ম্ম।' আসল কারণ ওর ধর্মগত প্রাণ।

"আগেকার লোক দরিজ-পালন, আত্মীয়-পালন একটা মহাপুণোর কাজ ভাবৃত। তাই একাল্লবর্ত্তিতা আমাদের সমাজে খুব প্রবল ছিল। এখন লোকের সে ভাব চ'লে গেছে; বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে! আর তাদের দেখেই তো নিম্প্রেণীর লোক সব শেখে। কাজেই ওদের মধ্যে এখনও ওটা যা কিছু আছে, তাও শীঘ্র শীঘ্র যাবে।

"অনেক শিক্ষিত লোক আমায় বলে—'আপনি গরীব, আত্মীয়, স্বজনকে প্রতিপালন করেন।' তারা ভাবে এ যেন আমার একটা খুব যশোগান করা হ'ল। কিন্তু এটা যে সকলেরই কর্ত্তব্য,

এ কর্তে যে সকলে স্থায়তঃ বাধ্য, তাদের সেটা কি মনে আসে না ?"

"ভগবান বাঁদের মধ্যে আমাকে পাঠিয়ে ধন-সম্পদ্ দিয়েছেন, তাঁদের ছথে-ছর্দ্দশা ঘূচাবার চেষ্টা না করে নিজে যদি গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে, আমোদ আহলাদ করে কেবল দিন কাটাই, তাহলে আমায় ভগবানের কাছে অপরাধী হতে হবে! তাঁর অভিশাপে পড়তে হবে! হিন্দু আমি, আমার এ বিশ্বাস খুবই আছে। এর জন্মে একজনকে শিক্ষিত লোকে কেন যে স্থ্যাতি করে, তা বুঝি না!"

"আমি জানি, পাড়াগাঁদ্বের কত দীন-ছ:খী লোক দিন-রাত প্রাণপণ পরিপ্রম করে নিজের বিধবা ভাদর্ বউ, নাবালক ভাইপো, ভাগ্নাদের মাহ্র্য করে। তারা ভাবে এ তাদের ধর্ম,—করতেই হবে,—না করলে মহাপাপ! আর গাঁদ্বের কোন লোকই তার জন্মে তাদের তো বাহবা দেয় না ? যেহেতু তাদেরও সেই বিশ্বাস দৃঢ় আছে। কিন্তু শিক্ষিত সভ্য লোকের এ মতি হয় কোথা থেকে ?

"আমরা, 'দেশে শিক্ষা বিস্তার হউক, শিক্ষা বিস্তার হউক'— ক'রে, চেঁচাচ্ছি; কিন্তু যে শিক্ষার পরিণাম এই, ভাবান্ করুন সে শিক্ষা, সে ভদ্রতা, দেশের লোককে যেন শিখ্য না হয়!

"এখন দেখি, যেটা না করা অত্যায়, পাপ—সেটাও যদি কেউ করে, তাতেও অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক অবাক হয়ে যায়, ভেবে— 'যে, সে যেন একটা কি অলৌকিক কাজ কর্লে।'

"এই সংপ্রতি যা হোল, তার কথা বলি। হাইকোর্টের একজন

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ব্যারিষ্টার—সি, আব, দাশ,—তুমি বুঝুবে, বোমার মোকর্দমার অরবিন্দকে যে ডিফেন্স্ করেছিল,—সেই চিত্তরঞ্জন একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, অনেক পরসাও রোজগার করে! তাঁর বাপ অনেক টাকা দেনা ক'বে পরিশোধ করতে না পেরে শেষে ইন্সল্ভেন্সি নিয়ে মারা যান। সি, আবু, দাশ বাপের সেই দেনা এই সে দিন পরিশোধ করেছে।

"জুরাচুরি, অধর্ম, মহাপাপ না করে", ছেলের যা প্রকৃত কর্ত্তব্য, যথার্থ ধর্ম,—পিতৃঞ্গ পরিশোধ করা, তাই সে ক'রলো। তাতে অনেক শিক্ষিত লোক অবাকৃ হয়ে গেল।

"অবষ্ঠা সি, আর, দাশ এ করতে আইনতঃ বাধ্য ছিল না।
কিন্তু কাল যদি কল্কাতার পুলীশ না রাখা হয়,—জেলথানা, পুলীশ,
আদালত উঠিয়ে দেওয়া হয়,—তাহলে দব ভদ্রলোকদের কি চুরি
কর্তে যেতে হবে ? আর তা কেউ না গেলেই শিক্ষিত বারুরা
তাদের ধয়্য, ধয়্য করিবে ? আমাদের শিক্ষার পরিণাম কি শেষে
এই দাঁড়াছে ?

"আমি জানি, তোড়কণায় এক বাদ্দী একশ টাকা ঋণ করে মরে যায়। পাড়া-গাঁয়ে যেমন ধার নেয়,—ওর কোনও লেখা-পড়াছিল না। তার নাবালক ছেলে বড় হয়ে নিজের জোত, লাঙ্গল, গরু বিক্রী ক'রে তার বাপের ঋণ ভাষেছিল। সে এ ঋণ না ভাষ্লে আইনে তার কিছুই হতো না; কিছু বাপের ঋণ না শোধ করা মহাপাপ, এ জ্ঞান তার টন্টনেছিল। তাই সে সর্বস্থ বেচে এ কাজ করেছিল।

"একজন অনিক্ষিত, দরিদ্র লোক স্বেচ্ছার বাপের ঋণ শু'ধে যদি নিঃস্ব হতে পারে, তথন একজন শিক্ষিত, সভ্য পরসাওয়ালা লোকের পক্ষে সে কাজ করা তো কিছুই নয় 
ক্র আমাদের অনেক শিক্ষিত, সভ্য লোকদের দিন দিন যে মতি-গতি হচ্ছে, এ সব হিন্দুরানিতে তারা আশ্চর্গ্য বোধ করে!

"পূর্ব্বে গাছ-প্রতিষ্ঠা, পুছরিণী-প্রতিষ্ঠা, এ গুলাকে হিলুরা মহা পূণ্য কাজ বলে জান্ত। এখন আর সে সব নাই। তার বদলে হয়েছে, 'অমুকের ছটা ঘোড়ার গাড়ী, আমাকে তিনটা রাথতে হবে; নর ত মান যাবে।' দেনার আকঠ ভূবে আছে, তবুও এয়ার, বন্ধু, সাহেব, মেম্ নিমন্ত্রণ করে হোটেলে থানা দিয়ে হাজার হাজার টাকা থরচ করা চাই; নরত মানে থাটো হ'য়ে যাবে। আর ও-দিকে একটু ভাল জল না থেতে পেয়ে পাড়া-গাঁয়ে তাদের গরাঁব আত্মীয়, স্বজন, শত শত দীন ছঃখী নানা রকম রোগে ভূগে মারা যাছেছ।

"দেশের সমাজ-সংস্থারকরা,—'বালা বিয়ে না তুলে দিলে স্থাছ ছেলেমেয়ে হবে না,—হিন্দুর অকাল মরণ খুচ্বে না,—হিন্দুর বিধবার বিয়ে না দিলে, হিন্দু জাত্লোপ পেটে বাবে'—বলে চেঁচাচছেন। কিন্তু যারা আছে, ভারা যে এক মুটা ভাতের, একটু ভাল জলের অভাবে মরে কুড় হ'রে যাছে; তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থার দিকে তো তেমন কারও নজর নাই!

"এক একটা হুজুগ করে কত টাকা চাঁদা তোলা হচ্ছে; কিন্তু

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়

চার পাঁচ শত টাকা থরচ করলে পাড়া-গাঁরে একটা করে পুকুর কাটান হয়; কত লোক তাতে রক্ষা পেয়ে যায়।

"জলদান এত পবিত্র হিন্দুরানী;— কেন এ সব হিন্দুরানী হিন্দু সমাজ থেকে চলে থাছে । থারা বলে ইংরাজি শিক্ষার ফলে এ সব হছে, তারা ভূল বলে! কই, ইংরাজে র দেশে কিছুর অভাবে বছর বছর এতগুলা করে লোক মরুক দেখি! তথনই দেশগুদ্ধ লোক আহার নিজা ছেড়ে জাত ভাইদের সে অভাব ঘুচিয়ে তবে তাদের অপর কাজ।"

# পঞ্চদশ অধ্যায়

আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে দাদা সময় সময়
যে মত প্রকাশ করিতেন, এবার সেই সকল কথা বলিব। হিন্দু
কন্তার অধিক বয়সে বিবাহ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—"বাঙ্গালীর
মেরের বড় বয়সে বিয়ে দেওয়াটা আমার কেমন মনে ধরে না।
একটা ধেড়ে মেয়েকে সংসারে নিয়ে এলে স্বামীর সঙ্গে হয়ত তার
মনের মিল হ'তে পারে; কিন্তু জা, ননদ্, শাশুড়ি, এরকম সব
আত্মীয়াদের সঙ্গে তার কি তেমন মনের মিল হয় ?

"ছ চার জনের হয় ত হ'তে পারে, কিন্তু অধিকাংশেরই যে হয় না, তা নিশ্চয়। সে কেবল আপনার গণ্ডাটি বৃঝ্বে! কিন্তু একটি ছোট মেরেকে বিয়ে করে ঘরে নিম্নে এলে, সংসারের সকলেরই তার প্রতি একটা বাৎসল্য ভাব এসে পড়ে; সেও সকলের আদর যত্ন পেয়ে অল্প দিনেই তাদের বশীভূত হয়ে পড়ে। এ রক্ষ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে তাতেও ছ চাটা বিগ্ডাতে পারে. কিন্তু বেশীর ভাগই ভাল দাঁড়ায়।

"তবে এ রকম বিয়েতে যে বিপদ আছে, অভিভাবকদের দেদিকে থুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। মানে, ছোট মেয়ে ঘরে এনে তাকে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে দেওয়া যেন কোন রক্ষেই না হয়।

#### পঞ্চদশ অধ্যায

"আমি জানি, পাঞ্জাবে ও রাজপুতানার অনেক বড় বড় বরে এ রকম প্রথা আছে যে, নয় দশ বংগরের মেয়ের সঙ্গে ধোল সতর বংগরের ছেলের বিয়ে হয়। ছেলে, মেয়ে এক বাড়ীতেই পাকে; কিন্তু উভয়েই পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মত থাক্তে পায় না। বেশ স্থন্দর প্রথা। আমাদের দেশের সমাজ-সংকারকরা বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে এ রকম ব্যবস্থা ক'রতে পারে না ?

"এখন শুনি, নর দশ বৎসরের মেয়ের পাত্র খুঁজতে খুঁজতে প্রায় চৌদ্দ পোনের বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়; আবার এখন অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রলাকে ছেলের লেখা-পড়া শেখান এক রকম শেব না করে বিয়ে দিতে চান না। দশ এগার বৎসরের বৌ ঘরে এনে তাকে স্বামী সহবাস করতে দেওয়ার চেয়ে এ রকম বাবস্থা সহস্র প্রণে ভাল।"

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"বিধবা বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলে বাঁরা হিন্দুর বিধবা বিষে সমাজে চালাতে অমত করছেন, তাঁদের আমি কোনও অন্তায় দেখি না। আর বাঁরা বিধবা বিবাহ চালাতে ইচ্ছুক, তাঁদেরও আমি কোন দোব দি না। কিন্তু এটাও একবার ভাল করে ভেবে দেখা উচিত—আমাদের সমাজে এখন যেরূপ সাংসারিক অবস্থা, তাতে প্রথম একবার মেয়ের বিয়ে দিতেই বাপকে প্রাণাস্ত হ'তে হয়। এইত সেদিন বাপ, মেয়ের বিয়ে দিতে না পারায়, তাঁর কঠ বুঝে মেয়েটা পুড়ে মরলো।\* তার

<sup>\*</sup> স্বেহলতা

উপর যদি আবার ছুই চারটা বিধবা মেয়ের ছুই একবার করে বিয়ে দিতে হয়, তা হলে বাপদের অবস্থা যে কি হবে, ভেবে পাওয়া যায় না। অবস্থা আমি মধ্যবিত্ত সাধারণ গৃহস্থের কথা বল্ছি। বিধবা বিয়ে প্রচলন না হওয়ায় বাপেরা সেটা হ'তে রেহাই পেয়ে যাছে।

"হিন্দু বিধবা মেয়েদেরও মনে একটা বেশ সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে, 'বিধবার আবার বিয়ে করায় মহা পাপ।' কিন্তু মনে কর বিধবা বিয়ে হিন্দু সমাজে যদি খুব চলে যায়, তাহলে ক্রমে ক্রমে হিন্দু বিধবাদের মন হ'তে এ সংস্কারটাও লোপ পেয়ে যাবে। তথন তারা দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্ম বিশেষ দাবী করবেই করবে। (এ কিছু মাত্র আশ্চর্ব্য ভেবো না। যে রকম দেশের হাওয়া বদ্লাচ্ছে, আমি তাই ভেবে বল্ছি।) তথন বাপদের উপায় কি হবে ?—
তাতে সংসারে যে অশান্তি আসবে, তার বিষময় ফল বড় বিষম হবে!

"অনেকে বলে—'বিধবা বিয়ে না দেওয়ায় দেশে ব্যভিচার বাড়ছে।' কিন্তু বিধবা বিয়ে খুব চ'লে গেলে তথন, 'বিধবার বিয়ে করা মহা পাপ,' এ ধারণাটাও বিধবা মেয়ের মন হতে যাবে; তারপর অর্থাভাবে বাবারা তাদের বিয়ে দিতে না পাঙ্লে বাভিচার তো আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। এখন সমাজ-বন্ধন, ধর্ম্ম-ভরটায় যে অনেক রক্ষা পেয়ে যাচেছ।

"আমাদের সমাজ-সংস্কারকরা হিন্দুর সব প্রথাই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। স্ত্রী-পুরুষের মন হ'তে যদি সেই ধর্ম-ভারটাই থসে পড়ে, তাহলে মেয়েদের বাল্য বিয়েই দাও বা যৌবন

#### পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষেই দাও, বিধবা বিষে চলুক বা না চলুক, হিন্দু সমাজের স্থথ শাস্তি কিছুতেই হবে না। আমি তাই ভাবি,—বিধবা বিষে হিন্দু সমাজে এখন যেমন আছে তেমনই থাকুক।' পরে যথন আমাদের সাংসারিক অবস্থা স্বাহ্নল হবে, পণপ্রথা উঠে যাবে,—তখন হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ চলে তো চলবে।

"তবে এও বলি, সংস্কারকেরা বত চেপ্তাই করুক, হিন্দুর বিধবা বিয়ে নমাজে যে শীঘ্র বেশী চল্বে, তা মনে হয় না। বিধবা বিয়ে না হওয়া প্রথাটা হিন্দু সমাজে এমন শিকড় গেড়েছে, যে, তাকে ফদ্ করে তুলে ফেলা সহজ কাজ নয়।

"আমার মত এখন বিধবার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার চাইতে ক্লশিকা দিয়ে তাদের মনে যাতে প্রবল ধর্ম-ভাব জাগিয়ে তুলা যায়, যত শীঘ্র সম্ভব সর্বাগ্রে সকলের সেই চেষ্টা করা উচিত। এতে ক্ষলের আশা বেশী।"

"অনেকে বলে শুনি, 'বাজারে এমন সব কুৎসিত নভেল্ লেথা বের হতে আরম্ভ হয়েছে, যে, তাতে মেয়েদের লেথাপড়া শেথান বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' যদি এ সতা হয়, তবে এ একটা মহা মুস্কীলের কথা বটে! এমন কেন হয় ? যখন একটা জাতির অধোগতি হতে আরম্ভ হয়, তথন নানা দিক্ হ'তে তার আপদ্ এসে জুটে।

"আমাদের দেশে আগে পাড়াগাঁরে যে কথকতা হতো, তাতে অনেক মঙ্গল হতো। ইতর ভদ্র সকলের মনে সর্বাদা একটা ধর্মভাব জাগিয়ে রাখা যেত। সেটা সমাজের পক্ষে কম লাভ

ছিল না। এখন সে সব গিলে, গাঁলে গাঁলে বকাটে ছেলের দল থিলেটার করাধরেছে।"

সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে দাদা বলিতেন— "আমাদের সমাজে কতকগুলা প্রথা বেশ ভাল আছে। যেমন শুকুজন কি মাননীয় বয়োজ্যেষ্ঠ লোক কেউ এলে, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, কি ঐ রকম লোকের সাম্নে তামাকাদি না থাওয়া। এটা করা অতি সহজ, আর তাতে লোক কত খুদি হয়। কিন্তু ছঃথের কথা— দেগুলোও উঠে যাজে।

"এ সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলি,—একবার আমিই মহারাজ যতীল্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা কর্তে তাঁর বাড়াতে গিয়েছিলাম। মহারাজ জান্তেন, 'আমি অনবরত তামাক থাই।' আমি মহারাজের কাছে যাবামাত্র তিনি আমাকে খুব আদর-যত্ন করে বসিয়েই চাকরকে ডেকে আমার জন্ম আল্বোলা আন্তে বল্লেন। আমি তথন তাড়া-তাড়ি তাতে বাধা দিয়ে বল্লাম—'না, আমি তামাক থাব না।'

"মহারাজ এতে ভাব্দেন—'তামাক ভাল হবে না বলেই বুঝি আমি থেতে চাচ্ছি না।' তাই তিনি বল্লেন—'না, না, আপনি দেপুন না, আমার অতি উৎক্ক তামাক আছে।' তথন আমি বল্লাম—'সেজন্ত নয়। আমি আপনার মক লোকের সাম্নে তামাক থেতে পারি না।'

"মহারাজ এতে অত্যক্ত আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—'আপনি বলেন কি 

কি 
কি পাতা ইংরাজি পড়ে, এ পর্যাস্ত কেউ তো আমার কাছে তামাক খেতে বিধা করে নাই!'

#### পঞ্চদশ অধ্যায়

"এই বলে তিনি, প্রছাত, প্রছাত, করে প্রজোতকুমারকে ডেকে বল্লেন—'দেখ প্রছাত! রাসবিহারীবাব আমার সাম্নে তামাক থেতে সঙ্কৃতিত হচ্ছেন! প্রকৃত শিক্ষিত হলে লোক কিরূপ বিনয়ী হয়, তা আমি এত বয়সে রাসবিহারীবাবুর কাছ হতে তার স্থানর দুষ্টান্ত পেলাম!'

"দেধ, সামাক্ত ঘণ্টাখানেক তামাক খেলাম না বলে অমন একজন লোক কত খুদী হলো।"

"এই যে, কৃষ্ণকমল বাবু আমার কাছে এসে যতক্ষণ থাকেন, আমি তাঁর সাম্নে দাঁড়িয়ে থাকি, তাতে আমি কি কষ্ট পাই? আমার কি ক্ষতি হয় ? অথচ অমন একজন মানী লোককে হিন্দুয়ানী মতে বেশ একট সম্মান দেখান হয়।

"ইয়োরোপেও তো দেখেছ, আমাদের চাকর এক যায়গায়
আমাদের কাছে বস্ত না বলে, সে দেশের লোকরা তার কারণ
শুনে আমাদের এ সব হিন্দুরানী প্রথার কত স্থাতি কর্ত।
এথানকার অনেক সাহেবেও তা করে। কিন্তু আমরা আমাদের
সে স্প্রথাপ্তলো ছেড়ে দিছি ।

"গুনি, এখন নবীন বাবুরা, গুরুজন বা মাননীয় লোকদের ভাল করে একটা প্রণাম কর্তেও রাজী নন। নিজের বুকের বা মুখের সাম্নে ডান্ হাতটা তুলে একটু নেড়ে দিয়ে সে কাজটা সারেন।"

হিলুর কুসংস্কার সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"আমি হিলুর প্রায় সব প্রথাই মাথা পেতে নিতে রাজী আছি, কেবল এর

কুশংস্কারগুলোর উপর আমার মর্মান্তিক রাগ। কুশংস্কার মানুষকে পশুর অপেক্ষাও অধম করে। হিন্দু-সমাজে কুশংস্কারটা যেমন প্রবল, এমনটি আর কোন সমাজেও দেখা বায় না।

"একটা কাফ বারকতক উপ্রি উপ্রি ডাকলে,—রাতে মাধার উপর দিয়ে একটা পেচা ডেকে উড়ে গেলে,—ঘরের মেজেতে উপর হ'তে একটা টিক্টিকি পড়্লে,—এমন কি মানুষ হাঁচ্লে, এ সবের প্রত্যেকটায় একটা না একটা বিপদ হয়: হিলুর এই বিশ্বাস। এমন অনেক আছে।

"নমু দশ বৎসরের একটা বিধবা মেয়ে— তৈত্র বৈশাথের দারণ গ্রীয়ে একাদশীর দিন পিপাসায় যদি সে গলা শুকিয়ে মবেও যায়,— তব্ তাকে একটু জল থেতে দিতে নিষেধ; এমন কি যে তাকে দেদিন জল দিবে তার চোদ পুরুষ নরকস্থ হবে। এ রকম নিষ্ঠুর কুসংস্লার, যে বুনো লোকেরা মানুষ খায়, তাদের মধ্যেও নাই। আর এগুলো মেনে চলা, আমাদের স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে।

"এর একটা কথা বলি—'যে বংদর আমি ইটালী বেড়াতে যাই, কল্কাতা হতে যেদিন আমি বার হব, দে দিনটা হিন্দু শাস্ত্রের সংস্কারমতে নাকি বড় থারাপ দিন ছিল। কীলী যাবার আগের দিন যোগেশদের বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলায় যেমন প্রায় যেতাম তেম্নি গেছি। গুরুদাসবাবুর মত লোক হ'তে আরম্ভ করে আরও জনকতক বিধান, বৃদ্ধিমান, শিক্ষিত লোক আমায় বল্লেন—'আপনি কাল নাকি ইটালী যাবেন ? এ কাজ কথনও কর্বেন

#### পঞ্চদশ অধ্যায়

না। কাল্কার মত যাত্রার কুদিন প্রায় হয় না। ঐ দিন অগস্ত্য, ত্রম্পর্শ ও মধা।' এই রকম কত বলে বল্লেন…'এ রকম দিনে যাত্রায় বিপদ নিশ্চয়!'

"আমি তোমাদের পর্যান্ত এ দব কথা কিছু বলি নাই—পাছে তোমরা কিছু মনে কর। সেই দিনই আমি তো ইটালী গেলাম। বেমন বেরিয়েছিলাম তার চেয়ে বরং হাইপুট হয়ে ফিরে এলাম। এতদিনে কোথাও একেবারে একটা হোঁচোট পর্যান্ত থাই নাই। ইটালা হতে ফিরে এসে গুরুদাসবাবুকে আর অক্সকেও এ কথাটা বলেছিলাম।"

"আর একটা ঘটনার কথা বলি—'বাবার নামে স্কুল আর ঠাকুমার নামে পুকুর প্রতিষ্ঠা কর্বার জন্ম যথন তোড়কণাম গিমেছিলাম, স্কুল ও পুকুর প্রতিষ্ঠার কাজ হয়ে যাবার পর ছ' তিনজনের সঙ্গে একদিন একটা বোটে করে, ঠাকুমার পুকুরে বেড়াচিছ, এমন সময় একটা মাছ লাফিয়ে নৌকার উপরে পড়্ল।

"আমার তথনই কেমন মনে হোল, ছেলেবেলার একদিন মাছের লেজা থেতে না পেরে জলে ডুবে মর্তে গেছিলাম। ঠাকুর-মা তার জন্ত কত কালাকাট করেছিলেন। আজ কি তাই, ঠাকুমার নামে পুকুর প্রতিষ্ঠা কর্লাম বলে, ঠাকুমা তাঁর পুকুরের এ মাছটা আমার থেতে দিলেন ?

"কুশংস্কার হিসাবে ভাবলে আমার তথন যা মনে হয়েছিল, এ তো ঠিক্ই তাই, কোনও গোল নাই! কিন্তু নোকাতে, পুকুরের পাড়ে, মানুষের গায়ে, অমন কত মাছ লাফিরে পড়্ছে। আমার

নৌকাতে মাছ লাফিরে পড়ার সক্ষে পুর্বের একটা ঘটনার দৈবাং একটু মিল হোল বলে, 'ঠাকুমা আমার মাছ খেতে দিরেছেন' মনে নিশ্চর ক'রে লওয়া কত বোকামির কাজ ? কিন্তু আমাদের সমাজে শতকরা নিরানব্বই জন এইরপ করে থাকে। তাই আমার খুব ইচ্ছা আছে, 'মিলের লজিক্' বাঙ্গালার তর্জ্জমা করে ছেলেদের পড়তে দিব।"

# যোড়শ অধ্যায়

হিন্দু-মুদলমান মিলন সন্ধন্ধে দাদা বলিতেন—"গরু থাওয়া, গোহত্যা করা মহাপাপ, এ বিশ্বাদ যতকাল হিন্দুর মন হতে না যাবে, বা মুদলমান যতদিন গোহত্যা, গরু থাওয়া না ছাতৃবে, ততকাল এ উভয় জাতির পরস্পর মিলন কি করে সম্ভব হবে, বুঝি না। কারণ ঐটাই এ ছজাতের মিলনের প্রধান বিদ্ন।"

"দেদিন সাম্ভল হুদা আমায় বল্ছিল—'আপনারা মুখে বলেন, হিলু-মুসলমানের মিলন হউক, কিন্তু হিলুরা মুসলমানের সঙ্গে ভাল করে মিশ্তে সঙ্কুচিত হয়। এ বিষয়ে আমি নিজেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। অবশ্য আপনি সে রকম কিছু করেন নাবটে; কিন্তু গুরুলাস বাব্র সঙ্গে সেক্ছাও কর্তে হাত বাড়ালে তিনি নাছুই, নাছুই করে হাতটা একটু বাড়িয়েই সেলাম্-টেলাম্ করে সেরে দেন দেখি। আমি আমার সমাজের একজন তো রেস্পেক্ট্বল্ মায়ুষ, আমার সঙ্গেই যদি একজন শিক্ষিত হিলু ভদ্রলোক ওরকম ব্যবহার করেন, তথন অক্তের কথা আর কি বলব বলুন প'

"আমি তাতে জ্লাকে বল্লাম—'তুমি আমার কথা বা বল্ছ, আমি হিল্মানী কর্লেও আমার গোড়ামি হিল্মানী নাই। তবে তোমার সঙ্গে সেক্ছাও করে আমি হাত ধোব; সে আমি আমার

বাপের সঙ্গেও সেক্ছাও কর্লে তাই করব। ওটা আমার জভাস। হরত ইংরাজি না পড়লে আমার শুচি-বাই রোগ হতো।

"তবে গুরুলাসবাবু গোঁড়া হিন্দু, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। তিনি যে তোমার হাত ছুঁলে সেক্ছাও করতে একটু ইতস্ততঃ করেন, তার কারণ এ নর যে, তুমি বিধ্মী মুসলমান বলে তোমার প্রতি ঘুণাবশতঃ তিনি ওরূপ করেন। তবে হিন্দুমাত্রেই গরু মারা, গরু খাওয়াটা মহাপাপ বলে মনে করে। আর ওটা ওদের মজ্জাগত হ'রে গেছে; কাজেই যারা গরু মারে, গরু থার, হিন্দুর মতে তারা মহাপাপ করে। গরু মারা, গরু খাওয়াটা তোমাদের সমাজে প্রচলিত আছে বলে, তোমাদের প্রতি একটা ঘুণার ভাব থাকা হিন্দুর পক্ষে খাভাবিক।

"যদি কোনও শুরারথোর জাত কোনও গোঁড়া মুসলমানের সঙ্গে সেক্ছাও করতে যায়, তবে সে মুসলমান কি শুরারথোরকে ছুঁতে ইতস্ততঃ করবে না ? তোমাদের প্রতি হিন্দুদের ওরপ র্বাবহারটা কেবল গরু থাওয়ার জন্ম। অন্ত আর কিছু নয়; ছুমি নিশ্চয় জেন!

"গুরুদাসবাবু যদি জানেন—'তুমি জাতি ত মুসলমান, কিন্তু গরু থাওয়া ঘুণা কর, জীবনে কথনও গঙ্গ থাও নাই, তাহতে তিনি একজন ব্রাহ্মণকেও যেমন ছুঁতে সন্তুচিত হন না, তোমাকেও ঠিক সেইমত করতেন।

আমি এর দৃষ্টাক্ত জানি। আমাদের দেশের পাড়াগাঁরের মুসলমানরা গক্ত কাটেও না, খায়ও না। 'হতে পারে প্রসার

#### বোডশ অধ্যায়

অভাবে!' কিন্তু সে জক্ত সেথানের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এমন 'নাছুঁই নাছুঁই' ভাব নাই। তারা স্বন্ধাতিরই মত পরস্পর মেলা-মেশা করে থাকে। পরস্পরে চাচা, নানা, ভাই, দাদা সম্পর্কও পাতার।

"আমি তোমাকে ঠিক্ বলে দিতে পারি; হিন্দু মুসলমানে পরস্পর ভাইয়ে ভাইয়ের মত মিল হয়ে বায়, যদি তোমরা গরু থাওয়াটা ছাড়।

"কোনও হিন্দুর ছেলে যদি গরু থেতে আরম্ভ করে, তাহলে তার মা বাপ এক জন মুসলমানকে যা ঘুণা না করে, তার নিজের ছেলেকে তার অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী ঘুণা কর্বে। ছেলেকে হয়ত ত্যাজ্যপুত্র ক'রে ঘর থেকে দূর ক'রে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তবে কাস্ত হবে।'

"হুদা তথন আমান্ন বল্লে—'কিন্তু হিন্দুরা সাহেবদের বেলায় তো ওরকম ছুই, ছুই করে না ?'

"আমি তাতে বল্লাম—'নিশ্চর করে। তবে তারা পর, তোমরা যে আমাদের প্রতিবাদী, নিজজন আত্মীরের মত। আত্মীরের, নিজজনের এতিবাদীণ অস্তার যে দহু হয় না, কাজেই পরের চেয়ে তোমাদের উপর রাগটা বেশী হয়।

"ভেবে দেখ না ? তোমার ঘরের কেউ একটা অস্থায় কাজ করলে, তুমি যে রকম রাগ্বে, বাইরের পর একটা কেউ তা কর্লে তোমার কি সেরকম রাগ হবে ? নিজজন, আত্মীর, প্রতিবাদীর উপর স্নেহ, ভালবাদাটা যেমন পরের চেয়ে বেশী

থাকে, তাদের অন্তান্ধে রাগটাও তাদের উপর পরের চেলে বেশী হয়। এ ত স্থাভাবিক।

"তোমরা এতকাল হিন্দুর সঙ্গে মেলা-মেশা, পাশা-পাশি হয়ে থেকেও, তারা যেটাকে অতি পাপ, অতি ঘণিত কাজ বলে মনে করে, সেটা কর্তেও ছাড় না। কাজেই তোমাদের উপর তাদের বেশী রাগ হয়।"

"তাতে হুদা তামায় বল্লে—'আপনি তো বেশ প্রাণ জুড়ান কথা বল্লেন।' তথন আমি তাকে স্পষ্টই বল্লাম—'দেথ হুদা, তুমি আমার বন্ধু, তোমায় যা আমি এখন বল্লাম, এর মধ্যে ওকালতি চা'ল্ আছে এ যেন তুমি মনে কর না। তুমিও ভেবে দেখ না, হিন্দু মুদলমান মিলনে যে উভয়েরই অশেষ স্থবিধা আছে, তাতে কিছুমাত্র ভুল নাই।'

তথন হল। বৈল্লে—'না, না, তা কেন ভাব্ব। বুঝি সবই, আপনি যা বল্লেন—খুবই ঠিক !'

"হৃদ্ধা লোক ভাল! তার একটা মজার কথা বলি—আমি একটা মোকর্দ্ধনায় বর্দ্ধনান গিয়েছিলাম। হৃদ্ধা বিপক্ষের হয়ে গিয়েছিল। হৃদ্ধার সংবাদ জবাবের পর আমার সংবাদ জবাব করা হ'লে, হৃদ্ধা জবাব দিতে উঠেই জল্প বল্লে—'রাস-বিহারীবাবু জল্পের যা-তা বুঝিয়ে দেন। এ মোকর্দ্ধনায় ওপক্ষে জিতবার কিছুই নাই, এক রাসবিহারী বাবু ওদের উকিল আছেন, এতেই যদি জিতে।'

**"তাতে তথন :আমার বড় রাগ হয়েছিল।** রেলে ফিরবার ১৩২

## যোড়শ অধ্যায়

সময় ছদ্ধাকে বল্লাম—'তুমি যে জজ্জুকে বল্লে, 'রাসবিহারী বাবু জজ্জুদের যা-তা বুঝিয়ে দের,' এতে ভোমার কেশু তো আরপ্ত থারাপ হ'বে; কারণ, ওদের 'হাম্বজিয়াত্ব' তো আছে ? ও তোমার কথার তো চটে যেতে পারে এই ভেবে যে, তুমি তাকে খুব বোকা ভেবেছ, সে আইন-কার্মন কিছুই জানে না, আমি তাকে যা-তা' বুঝিয়ে দেব। আর সেই রাগেই তো ও তোমাকে মোকর্দমায় হারিয়ে দিতে পারে ?'

"তায় ছদা বল্লে—'আর কি করি ? কারে পড়্লে সবই কর্তে হয়। কাগজ পড়ে ভেবেছিলাম, আমার মোকর্দমার থ্ব জোর; কিন্তু আপনি যা সওয়াল্ জবাব কর্লেন, তার উত্তরে ও ছাড়া আর কি বলি বলুন ? কিন্তু জজ্টা তো আমার কথায় বিশ্বাস করে, 'রাসবিহারীর দ্বারা আর কেন বোকা বনি'—ভেবে আমায় ত জেতাতে পারে ? এই বলে হুদা পুব হাস্তে লাগ্ল।

"ছদ্ধা এই মোকৰ্দ্ধমাটা জিৎতে যে চালাকি খেলেছিল, আমি একবার কতকটা এই রকম চালাকি করে একটা বড় মোকৰ্দ্ধমা জিতেছিলাম।

"তার গল্লটী বলি—'ছাপরায় একটা মোকর্দনাম গিয়ে-ছিলাম। জজের কাছে প্রায় তিন কোরাটার সওয়াল্ জবাব করেছি। তথন জজ্ সাহেব কপাল কুঁচ্কে, মুথ বিক্কত করে আমার ব'লে বস্লেন—'ভূমি যে এতক্ষণ ধরে কি বল্ছ তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

"এ <del>ভানে</del> রাগে আমার পা হ'তে মাথা পর্য্যস্ত জলে গেল।

কিন্তু মক্কেল্ অনেক পর্মনা দিয়ে তার কাজের জন্ত আমায় এখানে নিয়ে এসেছে ভেবে, আমি রাগটা খুব কণ্টে সহু করে নিলাম।

"জজ্জীকে কিছুই বলিলাম না। মনে মনে ভাব্লাম, 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে, ভাঙ্গে হারের ধার।' কথাটা কি আজ আমার ভাগোই থেটে গেল ? এত কষ্ট করে মোকর্দমাটার জন্ম যে আমি আইন্-টাইন্ দেখে খাট্লাম, সবই কি রুধায় গেল!

"আমার আইনের বিছেতে এর কাছে কিছু ফল হবে না বুঝে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তার পর আন্তে আন্তে জজ্কে বল্লাম— 'আমি এতক্ষণ ধরে যা সওয়াল্ জবাব কর্লাম, তার কিছুই কি আপনি বুঝ্তে পার্লেন না ? আমি আজ প্রায় চল্লিশ বংসর ধরে কল্কাতা হাইকোর্টে ওকালতি ক'রে আস্ছি, কিন্তু সেধানকার কোন জজ্ই কথনও আমাকে এ কথা বলেন নাই বে, তাঁরা আমার সওয়াল্ জবাব বুঝ্তে পার্ছেন না। আর এতদিন আমারিও একটা ধারণা ছিল যে, অহ্য আর কিছু তেমন না জান্লেও আমি মোকর্দমার বিষয়টা জজ্দের ভালরকম করে বুঝাতে পারি। কিন্তু এথানে আজ্ব যে এমন কেন হ'ল, কিছুই ঠিক্ করতে পারচি না।

"তবে বোধ হয় এই ছাপ্রার আব্হাওয়াটার জ্ঞাই এমন হল, এরকম আবহাওয়ায় আপনাদের মত লোকের মাথা কথনই ঠিক্ থাক্তে পারে না। কল্কাতা এথানকার অপেকা অনেক ভাল। দেথানকার জলবায়ু অনেকটা ঠাওা। সেজগ্র সেথানে জ্ঞাজেরা অনেকটা মাথা স্থির রেথে কাজ কর্তে পারে। আপনি যথন

## ষোড়শ অধ্যায়

কল্কাতার হাইকোটে বাবেন, তথন বুঞ্বেন, আমার এ কথা ঠিক কি না।"

"এই বলার সাহেব বুঝে নিলেন যে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে, তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে জজ হবার একজন উপযুক্ত লোক এবং নিশ্চর শীব্রই তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে জজ হবেন।

"তথন সাহেবের কপাল কুঁচ্কান গেল। একটু গন্তীর হয়ে বল্লেন—'হাঁ, এসব জারগার চেয়ে Gangetic valley' কতকটা আরামপ্রদ বটে।' তার পর বল্লেন—'তুমি সওয়াল্ জবাব কর।' তথন আমি সওয়াল্ জবাবে আইন্-টাইন্ এর দিক দিয়েও গেলাম না। কেবল মাঝে মাঝে বল্তে লাগ্লাম, আপনার মত বিচক্ষণ জজের কাছে এ মোকর্দ্মাটী হচ্ছে বলেই এর স্থায় বিচার হবে। অস্তে এ মোকর্দ্মার বিষয় কিছুই বুঝতেই পারত না।'

"সাহেব তথন খুব গঞ্জীর হয়ে বলতে লাগ্লেন—'তাই দেখছি, মোকর্দমাটা খুব জটিল বটে।'

"তার পর যথন সেই মোকর্দমার রায় পড়লাম, তথন আর হেদে বাঁচি না। যাঁরা আইনের ক, থ, টুকু জানেন, তাঁরাও সেই মোকর্দমায় যে সব pointএ জেতান যেতে পারে না ব্ঝেন, ছাপ্ডার জজ্ সাহেব দে সব pointএও জিতিয়ে দিয়েছেন।

"হাইকোর্টে আপিলে দে মোকর্দ্ধনাটী জেন্কিন্দ্ এর কাছে হয়েছিল। জেন্কিন্দ আমায় বল্লে—'তৃমি কি এই লোকটাকে যাছ করেছিলে ? এ করেছে কি ?'

"আমি বলেছিলাম—'আমার ওকালতি বিস্তে ওর কাছে

খাটে নাই। তাই দারে পড়ে অক্স বিজ্ঞের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।' তারপর জেন্কিন্সকে ছাপ্ডার ঘটনার গয়টী বল্তে, সে খানিকটা হেসে আমায় একটু ঠাট্টা করে বল্লে—'অনেক রকম বিজে একজারগায় জুটে তবে একজন 'Dr. Ghosh' হয়েছেন দেখছি ৽"

# সপ্তদেশ অধ্যায়

ধর্মতন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে দাদা বলিতেন "যে, সকল সভা জাতি মাত্রেরই ধর্ম ভাল। দেশ ভেদে আচার বিচার ও থাছের বিভিন্নতা থাকিলেও, সকল ধর্মোপদেষ্টারাই মামুষকে শিক্ষিত, সভ্য হইবার ও মুখস্বছনেদ জীবন কাটাইবার জন্ম যে সকল উপদেশ দিল্লাছেন, তাহা সকলই প্রায় একরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, বুদ্ধ, যিশুগ্রীষ্ট্র, মহম্মদ, চৈতন্তুদেব ইহারাও সকলে প্রায় তাহাই বলিয়াছেন। তবে মহম্মদ ধর্মের সহিত তরবারি চালাইবার যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেটা ভাবিলে শরীর মন শিহরিয়া উঠে। তবে আমাদের এই পরাধীনতার ছর্গতি দেখিয়া মনে হয়, মহম্মদ ঠিক্ই করিয়াছেন। পরের লাখি, জুতা খাইতে থাইতে যদি জীবনটা যায় তবে লোকে ধর্মে, কর্মে মন দিইবে কি করিয়া ?

"জগতে আমাদের আশে-পাশের অক্তান্ত জাতি অপেক্ষা আমরা বেশী অগ্রে সভা হইয়া পড়িয়াই আমাদের এত হর্গতি হইয়াছ। চারিধারে হিংস্ত লোকের মাঝে অহিংস্ক হইয়া বসিয়া থাকিলে হুর্গতি হইবেই হইবে। ক্রাইস্ট্ অহিংসা ধর্ম প্রচার করিয়াছেন বটে, কিস্কু তাঁর চেলারা তাঁহার সে উপদেশ টুকু মানেই নাই।

"আমাদের ধর্মোপদেষ্টাদের 'এ সংসার শুধু মায়া, আর অহিংসা

বার্দ্রাটাই' আমরা সকলের অপেক্ষা বেশী করিয়া আঁক্ড়াইয়া ধরিয়া-ছিলাম। সে কারণ হিন্দু ছাড়া পৃথিবীর অক্সাস্ত সকল জাতিরই হিংসা প্রবৃদ্ধিটা এত বেশী। দশ বৎসরের ছেলে হইতে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধের পর্যাস্ত জীবহত্যাটা একটা যেন জীবনের আনন্দ।"

কিন্তু যে সাপের কামড়ে গছা-সছা মরণ নিশ্চর, তাহাকেও ছিল্দের মারিতে বারণ। ইহার জন্তা আমাদের ছর্গতিও চরমে দাঁড়িরেছে। এর আরও কিছু কারণ থাক্তে পারে, কিন্তু আসল কারণ যে ঐটা—ইহাই ছিল তাঁহার বিখাস। তবে যদি ধর্মের মধ্যে 'আদর্শ ধর্ম কি ?'—বলিতে হয়, তাহা হইলে সে যে অহিংসা ধর্ম, তাহাতে আর সংশ্র নাই।

"মাস্থ্য যথন প্রকৃত জ্ঞানের চরমসীমায় পৌছাইবে, তথন সকলকেই অহিংসা ধর্মই মানিয়া লইতে হইবে," এই মন্তব্য তিনি প্রকাশ করিতেন।

আগ্রায় একজন সাধু প্রকৃতির মুসলমান ভদ্রনাক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'বাবু সাহেব, মুসলমানদের গরু মারার জন্ম তাদের উপর হিলুরা যে এত চটা, তাতে হিলুদের কোনও দোষ নাই। গরু মাহ্রদের কত উপকারী জন্ধ, আর তাকে মেরে থাওয়ার চেয়ে অধর্ম ছনিয়ায় আর কি আছে, বাবু সাহেব 
ং থোলার স্পষ্ট একটি কীটও যেমন তাঁর কাছে আদরের, একটি মাহ্রমও সেই রকম। তথন জাতিতে মুসলমান বলে, (ঈশ্বর-বিশ্বাসী) পরিচয় দিয়ে, আলার জীবকে খুন করে থাওয়া, তা কথনও হতেই পারে না। হিলুর ঠাকুরের কাছে পাঁটা কাটা, আর মুসলমানের ইদে

#### সপ্তদশ অধ্যায়

গরুকাটা, ঈশ্বরের নামে একটা ধর্ম্মের ছুতা করে স্থ্য করে পেট্ ভরান ছাড়া আর কিছুই নয় বাবু সাহেব!

এই সান্ধ্রিকভাবাপন্ন মুসলমানের উক্তি সম্বন্ধে দাদা বলিয়াছিলেন—"এ লোক আমার মন রাধ্বার জন্তেই হয় ত একথা বলে ।
থাক্রে । কিন্তু কথাটা যা বলেছিল, তা ঠিক্ই ! তুমি যদি টু
ঈশ্বরকে ভালবাস, ভক্তি কর, তাঁর আজ্ঞা পালন করতে ও বিশ্বাসী
হতে চাও, তবে তোমাকে অহিংস্থক হতেই হবে । কারণ
এ কথনও হতেই পারে না যে, তুমি ঈশ্বরের ক্লপা ও ভালবাসা
পেতে চাও, অথচ আপনার স্বার্থের জন্ত তাঁর স্থাষ্টি নষ্ট
করবে ।

"ভগবান্ তাঁর স্ষ্টির মাঝে ক্লপা করে মানুষকে জ্ঞান দিয়ে সকলের শ্রেষ্ঠ করেছেন। একটা বাঘ তার থাবার জন্ম একটা জীব হত্যা করলে ঈশ্বর তাকে মাপ করবেন, কিন্তু জ্ঞানী মানুষ বাঘের মত অজ্ঞান পশু প্রকৃতির হয়ে যদি হর্মালকে হত্যা করে, পীড়ন করে, তাহলে ভগবান্ তাকে কথনই ক্ষমা করতে পারেন না।"

সাকার নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—"মামুষ ঈশ্বরকে সাকার ভাবেই পূজা করুক বা নিরাকার ভাবেই পূজা করুক, আমার বিশ্বাস, ফল সেই একই। ঈশ্বর যে কেবল একটী জান্নগান্ন আছেন, তা নন্ধ। তিনি সকল স্থানে সকলের মধ্যেই আছেন। একথা নিরাকারবাদীদেরও স্বীকার করতেই হবে। তথন সাকারবাদী যদি, 'এই পাথরটায় এই গাছটান্ত,

স্বধর্ম ছেড়ে সেই সমাজে যায়, তাহলেও ত মহা তুল করা হয়।
কারণ হিন্দুর ঈশ্বর হিন্দুকে স্থজন করতে যে শক্তি মাহাত্মোর পরিচয়
দিয়েছেন, মুসলমান বা খ্রীষ্টানের ঈশ্বর ঐ ছই জাতকে নির্মাণ করতে
তার অপেক্ষা কিছুমাত্রও বেনী শক্তি-মাহাত্মোর পরিচয় দিতে পারেন
নাই। অক্সান্ত স্ট বস্তুসম্বন্ধেও তাই। তথন লোকের নিজের নিজের
ধর্মে ও সমাজে আজীবন থাকা উচিত নয় কেন ?

"মান্থবের প্রকৃত সভ্য হতে এখনও যে কত বিলম্ব, তা এই জীবার নিয়ে তাদের পরস্পর রেষারেষি দেখে বেশ বৃঝা যায়। আমি ভেবে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারি না, মান্থব এখনও কেন বৃঝ্ল না যে, তাদের সকলেরই জীবার এক। না জানি দেদিনের এখনও কত বিলম্ব! যথন মান্থব মাত্রেই এটা বৃঝবে, আর সেদিন একটা মহা মঙ্গলে জগৎ পূর্ণ হয়ে উঠ্বে বলে মনে হয়।"

# অষ্টাদশ অথ্যায়

ঈশ্বরের অন্তিত্ব সহক্ষে দাদা বলিতেন— "ঈশ্বর আছেন কি নাই, এ সহক্ষে ঠিক করে কিছুই বলা চলে না। এ পর্যান্ত তা কেহ পারেনও নাই। ঈশ্বর সহক্ষে যা কিছু বলা কওয়া যায়, সবই কল্পনার উপর নির্ভর করে।

"নান্তিকরা বলে—'ঈশ্বর যদি থাক্বেন, তবে জগতে এত ছঃথ কষ্ট কেন ? আন্তিকরা যে বলে এ সব মান্ত্রের কর্মফল, তাই যদি হয়, তবে যে ঈশ্বরকে দয়ায়য়, জগৎ-পিতা, সর্বাশক্তিমান্ বলা হয়, তিনি তো ইচ্ছা কর্লেই এক মুহুর্তে জীবের সেই কর্মফলের মূল কারণ নষ্ট করে সকলকে স্থস্মছনে রাথতে পারেন ?'

"মান্থৰ তার ছেলের বিপদ হ'লে তাকে রক্ষা কর্তে প্রাণপণ চেষ্টা করে, আর দর্মান্ন সর্কাশক্তিমান্ জগৎ-পিতা এমন নিষ্ঠুর বে, তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্বষ্ট জীবের এত ছঃখ, এত কষ্ট, এত হাহাকার তিনি ঘুচান না ? তিনি তো ইচ্ছা মাত্র মান্থ্য যেমন স্বর্গের কর্মনা করে, জগৎকে সেই রকম স্বর্গ করে দিতে পারেন ?'

"ঈশ্বর আছেন আর তিনি সর্বাশক্তিমান্, দরাময়, জগৎ-পিতা বলে মেনে নিলে নাস্তিকদের এ কথা যুক্তিযুক্ত বটে। কিন্তু আস্তিকরা এতে নানা তর্ক তুলে অনেক সময় বলে, 'একটা কচি

ছেলে তার প্রতি তার বাপ-মায়ের তিরস্কারের কারণ বেমন
বুঝতে পারে না, মামুবেরও সেই রকম ঈশ্বরের এরপ বিধানের
কারণ বুঝ্বার সাধ্য নাই। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর জগতের জীবের
প্রতি যে অসীম দয়া দেখান, সে তো বেশই প্রত্যক্ষ করা যায়।
তবে ঈশ্বরের আজ্ঞা লজ্মন কর্লেই মামুয়কে ছঃথ কট্ট পেতে
হয়।

"কিন্তু আন্তিকদের এ যুক্তিও সর্বাক্তি সব সময় থাকে কই ? কারণ অনেক সময় তোদেখা যায়, একজন প্রকৃত সাধু লোক জগতে অশেষ ছঃথ কষ্ট গায়, আর একটা অতি বদমাইস, পাপী লোক জগতে অশেষ স্থ্য স্বাচ্ছলে কাটায়। তা হলে এ রকম হয় কেন ?

"আন্তিক তথন ইংকালের সঙ্গে পরকাল এনে ফেলে কল্পনায় অনেক,কথাই বলে। এমন কি তাতে ঈশবের জেলখানা, পুলিশ কোট, দারগা, জমাদারেরও অস্তিত খাক্তে খনা বায়।

"বৃদ্ধদেবকে আত্মাবা ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা কর্লে, তিনি নারব থাক্তেন। প্রকৃত জ্ঞানী, দেবতুলা লোকের কাজই তো এই। মানুষের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে বেরূপ ধারণা জাল্মছে, সেরূপ ঈশ্বরের অভিত্যের যথন প্রকৃত কিছুই প্রমাণ নাই, তথন সে বিষয়ে কোনও রক্ম মত প্রকাশ কর্তে গোলে মিথ্যা কথা বলা হয়। বৃদ্ধদেবের পক্ষে তা কথনই সম্ভব হতে পারে না। তাই তিনি এ বিষয়ে নীরব থাক্তেন।

"একজন বড় ডা**ক্রা**রের শরীরতত্ব সম্বন্ধে মত্টা যেমন মেনে

# অফীদশ অধ্যায়

লওরা উচিত, সেইরপ ঈশ্বর বিষয়ে মহাবোগী, মহাজ্ঞানী বৃদ্ধদেবের বিধানকে মান্ত না করে আমি পারি না। তবে ঈশ্বরের থাকা না থাকার যথন তেমন যথার্থ কোনও প্রমাণ নাই, তথন মামুষ মাত্রেরই ঈশ্বর আছেন মনে করে, এবং তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, পৃথিবীতে জীবন কাটান উচিত।

"একটা স্থন্দর বিলাতী গল্প আছে। একজন বদ্মাইস্লোক পাদ্রিদের জিজাসা ক'রলো ..... 'পিতা, আপনারা যে আহার নিত্রা ছেড়ে দিনরাত এত কষ্ট করে মামুদের সেবা যত্ন কর্ছেন, যদি ইশ্বর বা পরকাল না থাকে, তবে তো সবই আপনাদের রুথা হবে গু

"উত্তরে পাদ্রিরা বন্লেন…'এ বকম করায় আমরা বিশেষ কণ্ট বুঝি না। এ আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে; বরং একজনের কণ্ট বুচাতে পার্লে আমরা মনে রখ পাই। তাতে ঈশ্বর বা পরকাল যদি থাকে, ভালই! এর জন্ম তথন কিছু স্ফল পেতে পারি। আর ও-সব কিছু না থাক্লে তাতে আমাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্ত তুমি যে পৃথিবীতে এসে এই সব অন্তায় কার্যা করে বেড়াচছ, যদি ঈশ্বর বা পরকাল থাকে, তা হলে তোমার দশা কি হবে, একবার ভেবে দেখ দেখি প'

শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর 'অমিয় নিমাই চরিতের' প্রথম তিন থণ্ড দাদাকে উপহার দিতে আসিয়া বলেন…'রাস-বিহারী, তুমি জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছ জানি, তোমার মনে তেমন শান্তি নাই। তুমি ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রীগোরাঙ্গের ভজনা কর, প্রাণে শান্তি পাবে। তোমার সব ছঃখ যাবে।'

তাহাতে দাদা বিশ্বয়াছিলেন "চিরদিন শ্রীটেত ন্থাকে দেবতারই মত আমি শ্রদ্ধা ভক্তি করি, কিছ তিনি শ্বরং ঈশ্বর, এ আমি কি করে ভাবি ? আপনিই বা এ কথা বল্ছেন কেন ? আমার যেন মনে হয় টেত ক্রদেব নিজেই বলেছেন "মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান মহাপাপ!" তার পর আমি টৈত ক্রদেবকে এখন যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করি, আপনি যদি আমায় বুঝান, 'তিনি সতাই ঈশ্বর' তাহলে সেরকম ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি আমার বোধ হয় থাক্বে না!"

এই কথা ভানিমা শিশিরবাবু বলিলেন…'কেন ?'

উত্তরে দাদা বলিলেন "সাধারণ মান্ন্র্যের তুলনায় হৈত্রুদেবের যে আধ্যাত্মিক শক্তি ও মাহাত্ম্যের জন্ম আমি তাঁকে ভক্তি প্রদা করি, আমার ধারণারূপ ঈশ্বরের শক্তি-মাহাত্ম্যের তুলনায় সে কিছুই নয়। কিন্তু আপনি যদি আমার হৈত্রু দেবকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস কর্তে কোনও রূপে বাধ্য করেন, তাহলে মহাপুরুষজ্ঞানে হৈত্রন্তুদেবের প্রতি আমার যে ভক্তি প্রদ্ধা আছে, সে তো যাবেই। আর যে ঈশ্বরের শক্তি মানবশক্তিরই মত শীমাবদ্ধ, সে ঈশ্বরে যে আমার ভক্তি হবে না, এ তো স্বাভাবিক!

শ্রীতৈতন্ত-প্রেমিক শিশিরবাবু তাঁহার এই উব্জিতে অস্করে বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। দাদা তাহা বুঝিতে পারিরা বিলিয়াছিলেন—"আমার এ কথার শিশির বাবুমেন কেমন এক রকম হরে পড়লেন। কিন্তু আমি তাঁকে যা বলেছিলাম, কতকটা ঠিক নয় কি ? মাস্থ্যের কেমন একটা হুর্ম্বলতা যে, কোনও মাস্থ্যকে সাধারণ মান্ত্য অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী দেখুলেই তাঁকে

## অফীদশ অধ্যায়

হয় অবতার, নয় স্বয়ং ঈশ্বর বলে বসে। বিশেষ স্পবতারটার দেখি হিন্দুদের মধ্যেই বেশী ছড়াছড়ি। পৃথিবীর অক্তান্ত জাতির মধ্যে নয়। আমার বোধ হয় এটা হিন্দুদের মন্তিক্ষের ত্র্বলতারই প্রমাণ।

"গীতাকারও বলেছেন…'জগতের হিতের জন্ম ভগবান্ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন।' তুমি যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান ব'লে প্রকৃতই বিশাস কর, তবে একথা বলা চলে না। জগতের হিত করতে ভগবানের মানুষের মত জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়ে পৃথিবীতে আস্বার কি দরকার ? তিনি তো যেথানে আছেন, সেখান থেকেই পৃথিবীর হিত করতে পারেন। যথন তাঁকে ইচ্ছাময় বলা হয়, তথন তাঁর ইচ্ছাতেই তো সব হবে। কিন্তু এ সব নিয়ে তর্ক করে কাকেও পারবার যো নাই। কেউ যথন আর কিছুই পাবে না, তথন বলে বস্বে…'ঈশ্বর লীলাময়, তিনি লীলা কর্তে অবতার হন।' এ কথার আর উত্তর নাই।

"পৃথিবীতে সকলেরই নিন্দুক আছে। যীভ্ঞীষ্ট,বুদ্ধদেব, এঁদেরও নিন্দুক ছিল। চৈতক্সদেবেরও নিন্দুক আছে। একদিন গুরুদাস বাবু, শিশির বাবুর ও তাঁর 'অমিয় নিমাই চরিতে'র খুব প্রশংসা করছিলেন। সেখানে আরও অনেক লোক ছিল। তার মধ্যে একজন তথন বলে উঠ্ল…'চৈতক্স দেবকে অবতার বা আর যার যাইছছা যায় বলুক, কিন্তু তাঁকে প্রেমমন্ত্র, দন্ত্রামন্ত্র, এ বলা কারও কথন উচিত নয়।'

'একজন অতি দয়ামায়াহীন লোকও যে নিষ্ঠুরতা করতে পারে

না, চৈতক্স তা যেন খুব আফ্লাদের সহিত করেছিলেন—তাঁর অতি
বৃদ্ধা জননী ও বালিকা স্ত্রীকে অত্যস্ত অসহার অবস্থায় ফেলে রেথে
পালিয়েছিলেন। তাঁদের হৃদয়ভেদী কালাকাটিতেও কিছুমাত্র বিচলিত
হন নাই। বাঁদের হৃঃথ দেথে তথন অপরেও কেঁদে আকুল
হয়েছিল, তাতে গৌরাঙ্গের কিন্তু একটুও প্রাণ গলে নাই। বাঁকে
প্রেমমন্ত্র, দ্যামন্ত্র বলা হয়, তাঁর এ কি রকম কাও ?'

"এ নিয়ে তর্ক করে অনেকে অনেক কথা বল্লা। শেষে অবতার লীলার কথা পর্যান্তও উঠল। আমি তথন বল্লাম...
'ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে সহজেই তো বেশ বুঝা যার যে, তিনি প্রকৃত দর্মাময়, করুণাময়ই ছিলেন। তা না হলে, এতকাল ধরে কোটা কোটা লোক তাঁকে দেবতা বলে পূজা করত না। বাঁর অসীম প্রেম, দয়া থাকে, তাঁর ভূমি আমি সাধারণ মানুষের মত পৃথিবীতে আপন-পর জ্ঞান থাকে না। তিনি সকলকেই নিজের লোক বলে মনে করেন। তথন শত শত নিজ্ঞলনের ছঃথ কষ্ট ঘুচাবার জ্ঞা, পশু প্রকৃতির লোককে শিকা দিয়ে সভ্য ভব্য মানুষের মত করবার ইচ্ছায় ছজনকে কিছু মনঃক্ষ্ট দিয়ে, নিজের স্থথ স্বাচ্ছলাও গৃহ পরিবার ছেড়ে গিয়ে চৈত্ঞা দেব বেশী দয়ার প্রেমর পরিচয় দিয়াছিলেন, না, নিজের মাণ্টকে, স্ত্রীটিকে নিয়ে খুব আমোদ আহলাদে ঘরে বসে থাক্লে, প্রেমের বা দয়ার পরিচয় বেশী দিতেন গৃণ

"দেখ, খুঁজলে কিছু না কিছু দোষ সকলেরই পাওয়া যায়। থগুলোবে আমাদের একজন খুব বুড়া আত্মীয় সর্বদাই, 'কোধায়

# অফ্টাদশ অধ্যায়

কুঞ, হা কুঞা!' এই রকম কর্তেন। আমি তথন নয় দশ
বংসরের। একদিন তাঁকে বলেছিলাম...'আপনি অমন করে
সর্ব্বদাই 'কোণার কুঞা, হা কুঞা' বলে ডাকেন কেন । সে তো
অতি বদ লোক ছিল। মেয়েরা জলে নাইতে নাম্লে, সে তাদের
কাপড় নিয়ে পালিয়ে মজা দেখ্ত।'

"তাতে সেই বুড়ো আমায় যা উত্তর দিয়েছিলেন, তেমন উত্তর আমি জীবনে আর শুনি নাই। তিনি আমায় বলেছিলেন—'বাবাজী, যা বল্লে, ঠিক্। আগে গিরি গোবর্জন ধারণ কর দেখি, তার পর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ও কথা বল্বে!' বুড়া যা বলেছিল, একেবারে গাটি কথা। কারও শুণের সমকক্ষ হ'তে না পার্লে, তার একটু ক্টি সম্বন্ধে কথা বলা অতি নাচতা। মহাপুরুষদের বিষয়ে আলোচনা করবার সময় আমাদের অনেকের সেটা মনে থাকে না।"

# উনবিংশ অধ্যায়

ছেলেদের শিক্ষার সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"মান্থম তো পশু।
মান্থম, মান্থম নামের যোগ্য হয় বিছ্যা শিক্ষার দ্বারা। মান্থমকে
সেই বিছ্যা শিক্ষা দিতে যিনি কিছু সহায়তা করেন, তাঁকে
আমি ঈশ্বরের সমকক্ষ যদিও না ভাবতে পারি, তথাপি ঈশ্বরের
পরেই যে তাঁর স্থান, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

"পিতা ধর্মা: পিতা স্বর্গঃ', সে পিতা নয়, যে পিতা ছেলেকে লেখাপড়া শিখাতে প্রাণপণ যত্ন করেন না। কেবল জন্ম দেওয়া, আর পালন করা,—দে ত জীব মাজেরই প্রকৃতি। নীচ জানোয়ারেরাও জন্ম দেয়, আপনাদের বাচ্ছাকে গুল্ যত্ন করেই লালন পালন করে। আমি যা বল্ছি, অনেক ্পেই এ কথা শুন্লে আমায় গালি দিবে। কিন্তু ভেবে দেখলে এ কথা ঠিক্ কিনা প

"একবার ইষ্ট্ বেঙ্গলে এক নাবালকের বিষয় কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ত্রর হাতে ছিল। গবর্ণমেন্ট সেই নাবালক ছেলেকে.

# উনবিংশ অধ্যায়

পশ্চিমের রাজ কলেজে পাঠাতে চাইলে, ছেলের বিধবা মা তাতে অরাজি হয়। সেই জন্ম উকিল ব্যারিষ্টারের মত নিয়ে ম্যানেজার গ্রব্ধমেন্টের কাছে একটা দর্থান্ত দেবে ভেবেছিল। ম্যানেজার এই উদ্দেশ্রে উভরফের, উভরফের ছেলের ও আমার মত নিতে এল। ভদ্রলোকটা বিধবা ম্নীবের হয়ে অনেক কাঁছনি গেয়ে বল্ল …'সাহেব ভেবে দেখুন, বাঙ্গালী হিলুর বিধবা মা ছেলে দ্বে ছেড়ে দিয়ে কি করে থাক্তে পারেন ?'

"উভরফ অমনি থুব তেড়ে উঠে চেঁচিয়ে বল্লে ' ' তুমি এই মত নিতে আমাদের কাছে এসেছ ? বাঙ্গালীই কি, ইয়োরোপীয়েন্ই কি, মা সবই সমান! সব মা'ই চায় যে, আপনার ছেলেটা কাছে থাকে! বাপ আছে, সে ভাবে তার ধর্ম, ছেলেকে লেথাপড়া শেখান। তাই ছেলে লেখাপড়া শিখে মামুষ হয়। নয় ত পৃথিবীটা অসভ্য জানোয়ারের জায়গা হতো। তোমার মনীবকে বলগে, গ্রর্গমেণ্ট তাঁর ছেলেকে লেখা পড়া শেখাবার জন্ম ওখানে পাঠাতে চেয়ে খুব ভাল কাজই করেছেন। এতে যেন তিনি কোন রকম আপত্তি না করেন। নয়ত তাঁর ছেলে বল্মফে মিশে মুর্য হয়ে যখন বিষয় উড়াবে, তখন কি তিনি প্রাণে স্থুখ পাবেন ?'

"উডরফ, উড্রফের ছেলের কাছে যথন এ কথা বল্ছিল, আমার বড়স্থথ হচ্ছিল এই ভেবে যে, উডরফ এক রকম তো আমারই মনের কথা বল্ছে। আমি যথন এন্ট্যান্দ্ পাশ করে

কল্কাতার কলেজে পড়তে এলাম, সেই সময় একবার মেদিনীপুর যাই। একরাত্রে বাবা কাজ কর্ছেন। আমি পাশের বর থেকে শুন্ছিলাম, 'মা, বাবাকে বল্ছেন···'তোমায় অনেক রাত জেগে কাজ কর্তে হয়,...একলা এত কাজ কর্তেও ত কট হচ্ছে; রাসবিহারী একটা পাশ করেছে, ইংরেজি শিথেছে, সে এখন এখানে থেকে তোনার সঙ্গে কাজ করলে তো তোমার অনেক আশান হয় ?'

"বাবা সেই কথা শুনে একটু হেসে বল্লেন···'তা বটে, আমি অতটা ভাবি নাই। তোমার পরামর্শ মতই এখন কাজ করা হবে। তার আর কি ?'

মায়ের এ কথা বাবাকে বল্বার কারণ, তাঁর তথন ইচ্ছা হয়েছে যে আমি একটি বিয়ে করে বৌ নিয়ে তাঁর কাছেই থাকি। বাবার ঐ কথায় মা ভেবেছিলেন, বৃঝি সত্য সত্যই তাই হবে। পরনিন দেখি, মায়ের খুব ক্তি। আমাকে বল্লেন 'তুই কাছা দিয়ে কাপড় পরতে জানিস না। তুই আবার সাহেবের কাছে পড়া বল্বি কি করে? এবার হতে এখানে থেকে ওঁর কাজ কর্ম শেখ; উনিও তাই বলেছেন।' রাজে তামি ওঁদের যে সব কথা ভনেছিলাম, তা মনে হয়ে আমার্ তথন খুব হাসি পেয়েছিল।"

বর্জমান রাজপরিবার সম্বন্ধে দাদা বলেছিলেন—"ছেলেবেলায় বর্জমান রাজের স্কুলে অমনি পড়েছিলাম বলে আমি চিরদিন তাঁদের প্রতি ক্বতজ্ঞ আছি। আমার বাবা যে আমাকে পয়সা



বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাপ কাহাত্ব



# উনবিংশ অধ্যায়

দিয়ে পড়াতে পারতেন না, তা নয়! কিন্ত মহারাজ তো আমাকে অমনি বিঞ্চাদান করেছিলেন। তাই আমি ওঁদের দেবতার মত ভক্তি করি। কায়মনে বর্দ্ধমান-রাজের মঞ্চল চাই।

"বর্দ্ধান রাজের ঘরাও বিবাদের সময় ওঁদের ছই পক্ষই ওাঁদের উকিল থাক্বার জন্তে আমায় ধরেছিলেন। আমার তথন আয় এমন বেণী কিছু ছিল না। আমি সে সময় ওঁদের কোনও পক্ষের উকিল হ'লে, ছ চার মাসেই ধনী হয়ে পড়তাম। কিন্তু আমি ওাঁদের বলেছিলাম · · · · বর্দ্ধমান-রাজের ঘরাও বিবাদের জন্তে আমি বড়ই ছংথিত। ছেলেবেলায় আমি মহারাজের স্কুলে অমনি পড়েছিলাম; সেজন্ত এ সময় আমি আসমি মহারাজের কুলে অমনি পড়েছিলাম; সেজন্ত এ সময় আমি আসমাদের কোন পক্ষেই উকিল থাক্তে পারব না।'

"এই যে কয়েক দিন পূর্বের কোনও একটা কাজে বর্দ্ধান মহারাজ আমার দঙ্গে দেখা কর্তে প্রায়ই আমার বাড়ীতে আস্ছিলেন, তথন আমি বাড়ীর সকলকে বলে দিয়েছিলাম, মহারাজা আমার বাড়ীতে এসে যার সাম্নেই পড়ুন না কেন, সে যেন উঠে দাড়িয়ে প্রণাম করে—মহারাজকে ভক্তি ভাবে সম্বর্দ্ধনা করে।"

"অনেক রাজা, মহারাজা তো আমার সঙ্গে দেখা কর্তে আমার বাড়ীতে আসেন। তাঁদের বেলায় তো বাড়ীর লোকদের এ রকম কর্তে বলি না ? বর্জমানের মহারাজের বেলায় ও কথা বলি; এর কারণ আমি তাঁর স্কুলে পড়েছিলাম। আর আমি থাঁকে

ভক্তি মান্ত করি। আমার লোকদে তাঁকে দেইরূপ করা উচিত।"

"মধ্যবিক্ত বা গরীবের ছেলে অপেকা ধনীর ছেলে যদি শিক্ষিত ও চরিত্রবান হয়, আমি তাহার স্থাতি করার বিশেষ পক্ষপাতী। কারণ মধ্যবিত্ত বা গরীবের ছেলেরা পেটের জক্ত লেথাপড়া করতে তো বাধ্য। অর্থের অভাবে তাদের বকামি করার পথ সঙ্কীর্ণ; তাতে বিল্লন্ড নানা। কিন্তু ধনীর ছেলেরা, যাদের আশে পাশে সকল রকম বিলাদের সামগ্রীর ছড়া-ছড়ি, উচ্ছন্ন যাবার প্রশন্ত রাজপথ যাদের চারিধারে উল্কু, তারা যদি যক্ত্র-সহকারে লেথাপড়া শিথে চরিত্রবান হয়, তবে তারা যথার্থ ই প্রশংসার যোগ্য।

"অংমি তার একটি দৃষ্টাস্ক দি ....নাটোরের মহারাজা জগদিক্র নাথকে। তিনি ধনী হয়েও কেমন স্থাশিক্ত, বিনয়ী, যথার্থ ভদ্রলোক। আমাদের বাঙ্গালীর আদর্শ মেয়ে, পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর উপযুক্ত বংশধর! আমি দে জন্ম তাঁকে খুবই মান্ত, শ্রহাকরি।

"একবার তাঁর একজন চাকর আমার সঙ্গে এব চুগোলমাল করেছিল। তা নিয়ে ভদ্রলোক একেবারে বিব্রত হ'রে পড়েছিলেন। তিনি ভদ্রলোক বলেই তো এরকম হয়েছিলেন। নয়ত এ নিয়ে তাঁর বিব্রত হবার কি দরকার ছিল የ

"একটা কথা বলি ;······'রাণী ভবানীর সম্পত্তির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নাই। তাঁর কিছুরই সঙ্গে আমি কোনও

# উনবিংশ অধ্যায়

রকমে সংস্ঠ নই। কিন্তু তবুও তাঁর বংশধর জগদিস্তানাথ যদি একটা বদ্মাইস্, যা তা হতেন, আমি মনে বড় ২.৪ পেতাম।"

# বিংশ অধ্যায়

দাদা আপনার বদ্মেজাজের জন্ম সময় মত্যন্ত অনুতাপ করিয়া আমাদের জিজ্ঞাদা করিতেন ..... "আচ্ছা, তোমরা বৃক্তে পার, আগের থেকে আমার মেজাজ্টা এখন কিছু ভাল হয়েছে কি না ?" আমরা যদি ভালর দিকে মত প্রকাশ করিতাম, তাহলে তিনি অত্যন্ত আহলাদ সহকারে বলিতেন ..... "তাই বল! তাই বল! এ শুন্লে আমার মনটা যে কি খুদি হয়, তার আর কি বলব!'

কোনও দিন কাছারীতে বা অন্ত কোনও স্থানে বন্ধু-বান্ধব-দিগকে উক্ত প্রশ্ন করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে বাদ অন্ধুক্ উত্তর পাইতেন। তবে গৃহে আদিয়াই সর্ব্ব প্রথমে আমাদের নিকট তিনি আনন্দের সহিত সেই কথা প্রকাশ করিতেন।

তিনি বলিতেন·····"আমি একটু বদ্রাগী তো বটিই। অন্ত-লোকে যেটা সহ্য করে নেয়, আমি সে বায়গায় বিরক্ত হয়ে ছু কথা বলে ফেলি। কিন্তু লোকেরও ব্যবহারের মাত্রা থাকা চাই।

### বিংশ অধ্যায়

সমস্ত দিন এই গ্রমে কাছারীতে চেঁচা-চেঁচি করে, সন্ধ্যায় বাড়ী কির্লাম, অমনি কেউ এসে ধর্ল ····· 'ছেলের কাজের জন্ম কাজে স্থারিশ পত্র দিতে হবে।' কেউ এসে ধর্লেন ····· 'অমুক কাজে চাঁদা দিতে হবে।' তখন আমি চটে তাদের ফিরিমে দিলেই, অমনি আমায় গালাগালি। যদি তারা একটু দিন-ক্ষণ ব্রে এসে ওসব বলে, তবে ছপক্ষেরই স্থবিধা হয়। কিন্তু তা খুব কম লোকই করে।"

"আমি বিরক্ত হয়ে জুনিয়ার উকিলদের বকি বলে তারা আমার গাল দেয়। কিন্তু তারা নিজের দোষটা দেখে না। মজেল তোমার পাল দেয়। কিন্তু তারা নিজের দোষটা দেখে না। মজেল তোমার পারদা দিয়েছ তার কাজ কর্বার জন্তা। তুমি ভাল করে প্রীক্ পড়বে না, তোমায় মোকর্দমার সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা কর্লে, ভাল জবাব দিতে পার্বে না, আর এ সম্বন্ধে কিছু বল্লেই তোমরা আমায় গাল দিবে ? কেন্ট বা মোকর্দমা সম্বন্ধে অন্ত কিছু না বল্তে পেরে, শুধু বলে বদে,…'আজে, কাগজ পড়ে দেখেছি, এর মোকর্দমাটা সত্য।' যদি এর মোকর্দমাটা সত্য বল্লেই জজেরা জিতিয়ে দেয়, তবে বিপক্ষের উকিল জজেদের কাছে তার মক্কেলের মোকর্দমাটা কি মিথা বলবে ?

"কথনও এজ্লাদে গিয়ে দেখি, জজের কাছে মোকর্দমা উঠেছে—জুনিয়ার নাই। খানিক:পরে তিনি পাণ চিবুতে চিবুতে এলেন। এতে আমি বিরক্ত হয়ে তাঁদের বকি; এই আমার দোষ। অপব উকিল হয়ত সে সব সয়ে যায়। পড়াগুনা করে উকিল হয়েছে, কিস্ত নিজের কর্ত্ব্য-জ্ঞান হয় নাই। অনেকে আবার বলেন……

রাসবিহারী বাবু কেবল আমাদেরই বকেন; কই বড়জুনিয়ারদের বেলার তো তা হয় না ?' কিন্তু ভগবান জানেন, জীবনে আমি ভেতর-বার করে কোনও কাজ করি না। ছোট জুনিয়ার উকিলদেরও যা বলি, ক্রনী হলে বড় জুনিয়ার উকিলদেরও তাই বলি।

শ্বদন্ত ( জীবৃক্ত বদন্তকুমার বন্ধ ) তো আমার থুব বন্ধু ও বড় উকিল। একদিন আমার দে জুনিয়ার ছিল। আমতে একটু দেরী হয়েছিল বলে, আমি তাকে বা তা বলে দিলাম। আমি বদন্তকে বেশ চিনি, দেও আমান্ন বেশ চেনে। আমি বৃঝি, নিশ্চয় বিশেষ কিছু হয়েছে, সেই জক্তই তার আস্তে বিলম্ব হছেছে। এ সব বেশ বুঝে হুজেও বদ্মেজাজের দেবে রাগ সাম্লাতে না পেরে তাকে বকে দিলাম।

"কাজন টাজ্হয়ে গেলে, বসস্ত যথন আমায় বল্লে ......
'ছেলেটার বড্ড অন্থথ হয়েছে; ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করব বলে
অপেকা কর্ছিলাম, তাঁর আস্তে বিলম্ব হওয়ায় আমারও আস্তে
একটু দেরী হ'য়ে গেছে।' আমি কি লজ্জায় তথন পড়্লাম।
বসস্তের হাত চেপে ধরে বল্লাম ..... 'বসস্ত, তোমায় িছু বল্তে
হবে না। সব বুঝি; তুমি আমার স্বভাব জান ৬ ? আঁর
কি বলব ?' বসস্তকে বকেছিলাম বলে, বসস্ত আমায় গাল
দিল কি ? সে বিবেচক, নিজের ক্রটী বুঝেছিল; তাই ছেলের
অস্থ্যের কথা শুনিয়ে আমার কাছে সেটা স্বীকার কর্তে
এল।"

## বিংশ অধ্যায়

"বাত হলে আমার কি কট হয়, তা ত দেখ ? সে অবস্থাতেও
আমি চেয়ারে করে কাছারী যাই। সে কি নিজের স্থ্থ কর্বার
জন্ম, পরসা রোজ্গার কর্বার ইচ্ছার ? আমার যা পরসা আছে,
আমি যদি খুব নবাবী করেও চলি, তাহলেও সে পরসা
ফুরাতে আমার জীবন কেটে যাবে। আমি যে মর্তে মর্তে
এত কট করেও কাছারী যাই, পরসার জন্মে, সে কেবল এই
ভেবে যে, আমি সেই পরসা দিয়ে আমার গরীব দেশের যদি
একট্ও উপকার করে যেতে পারি।

"এ রকম কট করে কাছারী যাওয়ার জন্তে আমার দেখে আনেকে হাদে। কত লোকে পরস্পার টেপা-টেপি করে। একদিন স্পষ্ট শুন্লাম, আমাকে উদ্দেশু করে একজনে অন্তকে বলছে.....'লোকে এমনও পয়সা-পিশাচ হয় হে ? মর্তে মর্তেও পয়সার জন্তে কাছারী আসে! লোকের মতি গতিকে ধিক্!'

"এইরকম সব শুনে এক একবার আমার চোধ ফেটে জল বেরিয়ে পড়েছে। আমি যদি মাগের হাতের থাড়ু গড়িয়ে দেবার জন্তে এরকম করে পয়সা কর্তাম, তাহলে আমার মত নীচ লোক পৃথিবীতে যে ছটি নাই, তা নিশ্চয়। কিন্তু আমার এমন করে পয়সা করার উদ্দেশ্ত তো তা নয় ৄ আমার নিজের জন্ত কি পয়সা থরচ হয় ৄ আমার কোন রকম বার্গিরি নাই। মকেল, ভদ্রলোকরা, আসে বলে,—ঘরে ছচারটা চেয়ার রেখেছি।

"চৌরঙ্গীতে থাকার জন্তে বাজীভাড়া কিছু বেশী পড়ে। আমি বৃঝি সে পরসাটায় দেশের কিছু উপকার করতে পার্তাম। প্রথম প্রেগের সময় চৌরঙ্গীতে এসে, এখানে থাকা অভ্যাস হয়ে গেল। একটু স্থবিধাও আছে দেখ্লাম। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে প্রায়ই ঢাক-ঢোল বাজার জন্তে আমি রাত্রে বৃমুতে পারতাম না। ভাতে বড়ই কট হতো। এখানে সেটা নাই। তা না হ'লে আমি কখনই বেশী পরসা বাড়ী ভাড়া দিয়ে চেলঙ্গীতে এসে থাক্তাম না। লোকে হয়ত ভাবে, আমি বড়মান্থী দেখাবার জন্তে চৌরঙ্গীতে এসে আছি।

"কিন্তু বড়মান্থবী দেখান যে কেমন তা অন্ধর্যামী ভগবানই জানেন। এই যে আমার বাড়ীর চারিধারে সাহেবগুলো আছে, তাদের কেউ কেউ আমার কাছে প্রায়ই টাকা ধার চেয়ে পাঠার। আমি টাকা দিই না বলে তাদের মধ্যে কেউ কোন দিন রেগে আমার ঘরে এসে আমাকে অনারাসে গুলি করে মার্তে পারে। কারণ সে জানে যে, একটা নিগারকে খুন কর্লে তার কিছুই হবে না। টেস্পাস্ করার জন্তো বড়জোর আট দশ টাকা জরিমানা। হবে। দাস জীবনের দাম তো এই তার আবার বড়মান্থবী দেখান! 'সর্বাং পরবশং হঃখং' এটা যে সর্বাদা মনে গজ্ গজ্ কর্ছে। বাব্রানী, বড়মান্থবী করবো কোথা থেকে প্

"আমি অনেক সময় ভাবি, আমার অদৃষ্টে হয়ত ভগবান লিখে দিয়েছেন, 'ভালমূল যাই করি না, আমাকে লোকের কাছে গাল

# বিংশ অধ্যায়

থেতেই হবে।' লর্ড মিণ্টোর সময় বধন আমি কাউন্সিলের মেষার ছিলাম, তথন একবার পুরীতে গিয়ে সেধানের ইমাম্মঠ দেখতে যাই। দে মঠের অনেক লাখ্ টাকা আয়। মঠের মোহান্ত আমার মক্ষেল। তাকে আমার মঠ দেখতে যাওয়ার কথা আগে থেকে বলা ছিল।

শর্মঠ্দেখতে গেলাম। মোহান্ত আমায় সব জায়গা ঘুরে ফিরে দেখাতে লাগ্ল। এক জায়গায় কতকগুলা লোক সাম্নে একটা করে পুঁথি খুলে বসে আছে। তাদের দেখিয়ে মোহান্ত বল্লে তের বাহার প্রবাহ বিভাগী। আমি তাদের মৃতি দেখে ব্যলাম্, এদের বাহার প্রবাহ বিভাগী নয়। আমাকে দেখাবার জয় কতকগুলা লোককে করকম করে বসিয়ে রেখেছে। তার পর এক দিক দিয়ে ঘুরে মঠ ৬'তে বেরিয়ে আস্ছি, একটা ভাঙ্গা জানালার ফাঁক্ দিয়ে দেখতে পেলাম, এক জায়গায় গোটা কতক শাড়ী শুকুছেছে। চিরকুমার মোহান্তের মঠে শাড়ী শুকায় কেন প

"বদিও আমি বেশ ব্রেছিলাম কিছুই হবে না, তব্ও তথন স্থির করলাম—হিন্দ দেবোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা বিল কাউন্দিলে পাশ করাবার চেষ্টা করব। বিলটা এই যে কোনও লোক ইচ্ছা কর্লে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা জজের অনুমতি নিয়ে যে-কোনও মঠের হিসাব-পত্তের থাতা দেখুতে পাবে।

"আমার এই উদ্দেশ্যের কথা এক দিন শিমলায় মিণ্টোকে বললাম। ল-মেম্বারও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উত্তর করলেন, 'এতো খুব ভাল কাজই। কিন্তু এই বিলের কথা একবার ছিন্দু সর্ক্ষ-

সাধারণকে না জানিয়ে, তাদের মতামত না বুঝে, আমরা কাউন্সিক্ হ'তে এটা পাশ করতে পারব না।'

"গবর্ণমেন্টা বিলের কথা সাধারণ্যে—প্রকাশ কর্বামাত্র হিন্দু-সমাজের পক্ষ হ'তে অনেকে বিলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ কর্তে লাগ্ল। ছই একটা বাঙ্গালীর পরিচাতি ইংরাজী কাগজে ও কোন কোন বাঙ্গালা কাগজে বিলেহ নিজে তীব্র ভাবে লেখা লেখি আরম্ভ কর্লে। এই সব উল্লেখ করে মিন্টো আমায় বল্লেন— 'এতে তোমার এ বিল আমরা পাশ করি কি করে গ

"বিল্ তো পাশ্ হ'ল না; লাভের মানি ঘুঁদথোর হ'য়ে গেলাম। শুন্লাম, ইমাম্মঠের মোহাস্তর, ও অ অনেক মোহাস্তের কাছ হতে বুদ্ধিমান লোকে দেড়লাথু ছলাথ্টা আদার করে নিয়েছিল। তারা তাঁদের এই বলেছিল যে, রাসবিহারী বাবু বলেছেন, .....তাঁকে ছলাথ্টাকা ঘুদ্দিলে তিনি এ বিল্
আর পাশ করবেন না।

"দেদিন হাইকোট লাইব্রেরীতে কথা উঠ্ছ — বেশী প্রদারের কোন সার্থকতা নাই। এক রকম ে নিমুটি থাওর। পরা, আর একটু স্থবিধামত বাস কর্বার বাবত লেই যথেই। আমি বল্লাম... 'তা ঠিক!' তবে গ্রীশ্বকালে ব্রার সময় বথন গঙ্গার ধাবে বেড়াই, তথন ভাবি, এই যে গায়ে ঠাঙা বাতাস লাগ্ছে, আরামে ঘুমাতে ঘুমাতে গাড়ী কলে বেড়াকিছ, পরসা না থাক্লে এ স্থ্যটা পেতাম না। কিছু বেশী প্রদা থাকার এই যা একটু স্থপাচিছ।'

#### বিংশ অধ্যায়

"তথন যোগেশ রায় বল্লে, (ও লোক মাঝে মাঝে বেশ এক একটা গাঁটী কথা বলে ) 'আপনি যে পয়সা দান করেন, তাতে স্থুথ পান্না কি ?'

"কথাটা কতকটা ঠিক। কারও একটু অভাব যুচুতে পারনে মনে বেশ স্থা হয় বটে! কিন্তু এই যে আমার কাছে প্রতি দিন ভিকার যত চিঠি আসে, তার সব অভাব যুচাতে গেলে, দিন ছ তিন হাজার টাকা আয় হওয়া চাই। সে তো আয় পারি না! কাজেই তাদের গাল থেতে হয়। যাদের দেওয়া যায় তারাই ছাড়ে কি ? বিগ্রাসাগর মহাশরের মত দান আর কে করেছে ? তাঁকেই লোকে গাল্ দিতে ছেড়েছিল না কি ?

"একটা গল্প আছে…...বিশ্বাসাগর মহাশন্ত্বকৈ একজন বলেছিল……'আপনাকে অমুক লোক কেবল গালাগালি দেয় কেন ?' বিশ্বাসাগর মহাশন্ত তাতে না কি বলেছিলেন…'সে আমান্ত গাল দেয়, এ আমি কথনও বিখাস করতে পারি না; কারণ তার তো আমি কথনও কোন উপকার করি নাই।' এ কথা কতকটা ঠিক;"

"একটা মজার কথা বলি মামুষের মনের অবস্থা কথন কি হয় বলা যায় না। কাছারি কেরতের পর কেউ আমাকে ভালমন্দ কিছু বললে, আমি বড় বিরক্ত হই। কিন্তু একবার শরীর ও মন পরিশ্রমে অবশ,—গরমে পাগলের মত হয়েছি, তাতেও একবার একজনের কথায় খুব হেসেছিলাম। এমন ঘটনা আমার জীবনে কথনও হয় নাই।

"একটা মোকর্দমার যশোর গিয়েছিলাম। জজ্টা অতি বোকা। তার দক্ষে বক্তে বক্তে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। তার পরে রোদে পুড়তে পুড়তে ছেক্ডাগাড়ীতে টেক্তে টেক্তে ষ্টেশনে ওয়েটিং কমে এসে বদ্লাম। পাথা পেলাম না, এক গ্লাস জল থেতেও পেলাম না। মাথার ভেতর থেকে যেন আগুন ছিট্কে বেক্ছেছে। এই তো আমার অবস্থা।

"তথন দেখি, ওয়েটিংজনের দরজায় কতকগুলো লোক ভিড় করে দাড়িয়েছে। তারা না কি আমায় দেখ্তে এসেছে। তথন তাদের আর কি করে দরজা থেকে সরে যেতে বলি ? চুপ করে বসে আছি। দেখি সেই ভিড়ের মধ্য খেকে একটি বুড়ো লোক আন্তে আন্তে এগিয়ে আমার কাছে এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল। তার পর আরম্ভ কর্লে……'মহাশয়, ফণজয়া পুরুষ! শুনি, আপনি দানে দাতাকর্ণ, জ্ঞানে বৃহস্পতি, বিভাতে, বৃদ্ধিতে, দানশীলতায় আপনার তুলনা নাই ?'

"সে এই রকম যা-তা থানিকক্ষণ বল্বার পর, আমি বল্লাম 'আপনি ওসব যা শুনেছেন তা ঠিক নয়। একজনের সংমাষ্ক কিছু শুণ থাক্লে লোকে তাকে অনেক বাড়িয়ে বলে ' তথন সে বল্লে ''আজে, আর শুনি, আপনি না কি বড় বদরাগী লোক ?"

"তৃথন আমি একটু হাস্তে হাস্তে বল্গাম…'এই কথাটী যা আপনি শুনেছেন একেবারে ঠিক। এইটাই সত্য কথা।'

## বিংশ অধ্যায়

"তখন দে লোকটি কেমন একটু থতমত থেয়ে গেল। তার পরেই আমান্ন বললে.....'তবে যে আপনি হাস্ছেন ?'

"আমি বল্লাম…'একটু হাসলেমই বা ?' বুড়ো বল্লে ..... 'তা কি হয় মহাশয়, বদ্রাগী লোক কি কথনও হাসে ?' তথন আর আমার হাসি রাথবার যায়গা নাই। কিন্তু অমনি বুড়ো কি জানি কেন মুখটি একটু চূণপারা করে আন্তে আন্তে আমার সাম্নে থেকে চলে গেল।"

দাদা যথন কাছারি বন্ধ হলে বাহিরে কোণাও বেড়াইতে বাইতেন, তথন দেখানকার লোক তাঁহাকে বলিতেন..... 'এখানে আপনাকে দেখলে আর কল্কাতার রাসবিহারী ঘোষ বলে মনে হয় না।' তিনি তাঁদের ব্ঝাইয়া বলিতেন..... 'দেখুন, আমার এখানে কাজকর্ম নাই, সেই জক্সেই আপনাদের সঙ্গে হেনে, গয় করে বেড়িয়ে বেড়াচিছ। কিন্তু কল্কাতায় আমার দিনের বেলায় ভাত থাবার সময় থাকে না। দেখায় আমি যদি ছমিনিট করেও ফি লোকের সঙ্গে কথা কই, তাহলে সমস্ত দিনে আমার ছ ঘণ্টারও উপর সময় যায়। এতে আমার কাজের কত ফতি হয়।

"তাই অনেক সময় ইচ্ছা করেই আমি দেখানে লোকের সঙ্গে ভাল করে কথা কই না; এই ভেবে বে, এরকম কর্লে লোক আর আমার কাছে আস্বে না। মক্কেল আমায় পর্সা দিয়েছে, তার ভাল করে কাজ করাটাই আমার সর্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আমি বিদি লোকের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়িত করে সময় কাটাই,

তাহলে তাদের কাজে ফাঁকি দিতে হয়। দেখুন, ঠিক রীতিমত কর্ত্তর্গ বুঝে চল্তে গেলে সময়ে সময়ে অনেকের কাছে ছোট লোক হতে হয়। আমিও তাই অনেকের কাছে দেই রকম হয়েছি। তা এখন কি কর্ছি ? তাতে আমি ফুংথিত নই।"



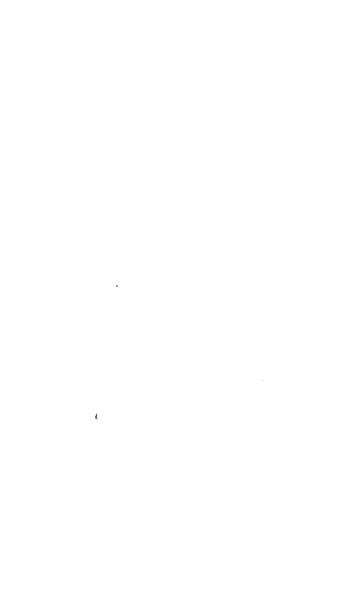

# একবিংশ অধ্যায়

দাদার পাঠে অফুরাগের কথা কি বলিব। শুনিলে যেন গল্প বলিয়াই মনে হয়। যথন তিনি বাতে আক্রান্ত হইতেন, তথন সভা বলি দেওয়া ছাগলের ন্তায় বিছানায় পড়িয়া ছট্ফট্ করিতেন। তাঁহার সে সময়ের যন্ত্রণা ও কাতরোক্তি দেখিয়া সকলের চোথে জল বাহির হইয়া পড়িত। কোন কোনও রাত্রিতে যথন যন্ত্রণা একেবারে অসহ হইয়া উঠিত, তিনি তথন কতকগুলি বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। সে সময় তাঁহাকে আর কোনও রকম কাতরতা প্রকাশ করিতে দেখা যাইত না।

এ বিষয় তাঁহার নিকট উল্লেখ করিলে তিনি বলিতেন.....

'আমি বই পড়তে আরম্ভ কর্লে, তাতে আমার মন এত
বদে যায় যে, অন্তদিকে দে সময় আর কোনও জ্ঞান থাকে
না। আমার বাতের এত যন্ত্রণা, আমি দিনরাত অনবরত বই
পড়ে সব ভূলে থাক্তে পারি। কিন্তুতা করি না। মনে

ভয় হয়, 'একেই চোথ থারাপ, তাতে বাতের সমন্ন এরকম করে পড়ে চোথের আবার কিছু দোষ হয়ে কি কালা হয়ে যাব ৽

আলমারী হইতে বই বাহির করিয়া দিবার জন্মে তাঁহার পুস্তকালয়ে হজন লোক নিযুক্ত ছিল। একবার তাঁহার জনৈক প্রবাদী বন্ধু, কলিকাতায় আদিয়া তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়া কয়েক দিবস ছিলেন। তিনি প্রতি দিন বিশ্বয়ের সহিত দেখিতেন, 'ছজন লোক ক্রমাগত দাদাকে লাইব্রেরী হইতে বই যোগাইয়া ক্লাস্ত হইয়া পজ্বিতেছে।'

এক দিন তিনি এ বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক দাদাকে বলেন... আছো, ওরা তো তোমাকে না হয় সকাল হতে রাত্রি পর্যান্ত বই ব'রে দিল ; কিন্তু তুমি এ সব পড়ে আয়ত্ত কর কি করে, বুঝে উঠতে পার্যাহ না ৪'

উত্তরে দাদা বলিলেন....."ও কিছু নয় ! আমি ছেলে বেলায় ভাবতাম, 'ধোপারা এত লোকের কাপড় নিয়ে এসে ঘাটে সব এক সংক্ষে কেচে আবার যার যা কাপড় সবাইকে ঠিক্ ঠিক্ ফিরিয়ে দেয় কি করে ?" ইহাতে তিনি একটু হুদিয়া বলিলেন...'তুমি বেশ দৃষ্টাস্তটা দিয়ে তে৷ বুঝিয়ে৷ দিলে ?'

একবার এটার্ণি বাবু ভূপেক্সনাথ বস্থু, ছুইজন উকিল, ও দা একত্র মিলিত হইয়া একটা মোকদ্দমা সম্বন্ধে যুক্তি ্রন্থ করিতেছিলেন। আইন দেখিবার প্রয়োজন কালে, পুস্তকের

# একবিংশ অধ্যায়

আবশুকীয় স্থান বাহির করিতে কিঞ্চিৎ বিশম্ব হইলে, দাদা তাহাতে অধীর হইরা, ব্যস্ততার সহিত পুস্তকের সেই স্থানের পত্র সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিতেছিলেন। বারক্ষেক এইরূপ করার পর দাদাকে সম্বোধন করিয়া ভূপেক্রবাবু বলিলেন... আপনার এমন Wonderful memory ও intelligenceটা কেবল ট ্যাকশালের কাজ করেই গেল প

তাহাতে দানা বলিলেন... "আমার ইচ্ছা ছিল যে, ডাক্তারী শিথবো।ছেলে বেলা থেকে আমার মনে হতা, বংগরে এ দেশে কত লোক সাপের কামড়ে মরে, আমি ডাক্তারী পড়ে সাপের বিষের একটা ঔষধ বের করবো। সে জন্তে কলেজে পড়বোর সময় সহপাঠীদের হ'একজন যখন মেডিক্যাল্ কলেজে পড়তে গেল, আমারও সেখানে পড়তে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। বাবা তাতে অমত কর্লেন বলে, আর যাওয়া হ,ল না। নয়তো আমার প্রব বিশ্বাস—আনি সাপের বিষের ঔষধ বের করতাম। তানা হয়ে উকিল হ'য়ে, হয়ের ধন শ্রামা পাবে, না শ্রামের ধন হয়ে পাবে, এই করে কেবল মাপা ঘামিয়ে মলাম্।"

"আমাদের দেশে এত লোক ডাক্তার হচ্ছে, কিন্তু কেউ কি এ বিষয়টার জন্মে একবার চেষ্টা করে দেখ্লে না ? যদি এ দেশের মত ইয়োরোপে সহস্র সহস্র লোক প্রতি বৎসব সাপের কামড়ে মরতো, তাহলে নিশ্চয় সে দেশের লোক সাপের বিষের ঔষধ বের করে দিত।"

দাদা বলিতেন... মাথায় টিকি রেথে সকাল-সন্ধায় জপ আছিক আর হবিয়া কর্লেই যে হিন্দু, জার আমি একটা মুরগী থেলাম বলেই যে অহিন্দু, তা আমি কথনো স্বীকার করবো না! পন্চিমা হিন্দুদের তো মাছ পাঁটা খেলে জাত যায়! বাঙ্গালী বামুন পণ্ডিতরাও তা থায়। আবার কাশ্মীরি পণ্ডিতরা তো মুরগী থায়। একটা সামান্ত কিছু গাওয়া-থায়ই নিয়ে, 'ও হিন্দু, কি অহিন্দু ?' এ বিচার করা ঠিক্ নয়।"

"যারা টিকি রেখে, জপতপ করে, হবিদ্যি খেয়ে, হিন্দুয়ানা
ফলায়, আর এ দিকে দেবোত্তর সম্পত্তি লুট্বো, বিধবা ভাদর বউকে
বাড়া হতে তাড়াব, নাবালক ভাইপোদেব পূথক করে ফাঁকি দেবো,
তার ভাবনায় ঘুম নাই; তারা হবে নাকি হিন্দু ? আমি হিন্দুর
র্থা কুসংস্কারগুলা মানি না। তা ছাড়া সব হিন্দুয়ানী পূর্ণমাত্রায়
মেনে চলি।

"তবে হিন্দুরানীর একটা বা বড় নিষেধ, বড় পাপ বলে,—'মদ্
থাওরা' দেটা আমি করি। এর জন্ম আমার মনঃকষ্টের শেষ নাই।
কি পাপে আমার এ মৃতি হয়েছিল! আমার জাবনের একমাত্র
অনুতাপ করতে হলো, কেবল এই কু-অভ্যাদের জন্ম! আমি
ইংরেজু বা সেকালের বিলাত-ফেরং ব্যারিস্টার হলে, কোনও কথাই
ছিল না! কিন্ধু আমি হিন্দু থেকে হিন্দু সমাজের যেটা নিষিদ্ধ,
পাপ, সেটা করি বলেই আমার এতে এত অনুতাপ
হর। আর এর জন্ম যে, হিন্দুরা আমার নিন্দা করে, তা
ঠিকই ক'বে।"

# একবিংশ অধ্যায়

"কু অভ্যাস এমনি জিনিস, যার জন্ম প্রাণে বেদনা পাই, অথচ সেটা ছাড়তে পারি না! দিলোনে একটা বৃদ্ধ মঠে গিয়ে আমি বৌদ্ধ হ'তে চেয়েছিলাম। মঠের পুরোহিতরা আমাকে তাদের কতক-গুলি সর্ভ্ত পালন করতে প্রতিজ্ঞা করিয়ে, বৌদ্ধ পোষাক পরিয়ে দিতে রাজি হয়েছিল। সে সব সর্ভের মধ্যে একটা সর্ভ্ত ছিল, 'মদ্ থেতে পাবে না।' আমি সকল সর্ভ্তই পালন করতে রাজি হয়েছিলাম, কিন্তু এই 'মদ্ধ খাওয়া' কু-অভ্যাস ছাড়তে পারবো কিনা ভেবে, বৌদ্ধ হ'তে পারলাম না।"

"বি-এ পরীকার সময় আমার জর হয়ে থুব ছর্কাল হয়ে পড়ি। বল পাবার জন্ত, ডাব্রুার ব্রাণ্ডি থেতে ∶দিত। সেই হতে আমার এই কু-অভ্যাস হয়।

লোককে ডাক্তারী ঔষধ থেতে দিতে তাই আমি এত নারাজ। সেই জন্মই এলোপ্যাথিক ঔষধের উপর আমি এত চটা।"

"তোমার একবার ছেলেবেলার খুব অস্থথ করেছিল। গঙ্গাপ্রসাদ বাবু তোমার দেথেছিলেন। এক দিন তোমার ধাত ছেড়ে
যাচ্ছিল, গঙ্গাপ্রসাদ বাবু আমার বল্লেন...'এখন একটু রাজি
দেওরা ছাড়া আর আমাদের কোনও ঔষধ নাই।' আমি তখনও
তোমাকে রাজী দিতে, তাকে বারণ করেছিলাম। পরে
শুনেছিলাম, 'আমার কথা না শুনে তিনি লুকিরে তোমার রাজী
দিয়েছিলেন।"

ইংরাজ-জাতি সম্বন্ধে দাদা বলিতেন—"আমরা মুখে ১৭১

ইংরাজদের যতই গালা-গালি করি না কেন, ও জাতের যা'
খণ আছে, পৃথিবীর অক্সান্ত জাতের মধ্যে তা ছর্লভ।
তবে হাঁ, ওদের জাতে যেমন ছোট লোকের (গরীব বল্ছি না,
এ কথাটা আমরা প্রায় গরীবদের প্রতি ব্যবহার করি;
Base, mean বল্ছি) অভাব নাই, আমাদের দেশে সে
রকম লোক জন্মায়ই না। কিন্ত ওদের মধ্যে বড় লোক,
(বড় লোক,—পর্নাওয়ালা বল্ছি না; আমরা সচরাচর এ
কথাটাও বড় ভূল ব্যবহার করি, বড় লোক,—Great man
বল্ছি) দেবাআ্মার মত লোক যেমন আছে, আমাদের মধ্যে
তেমন কই প

"দৃষ্টান্ত দেখ, ফাদার ডেমেন্, (Father Damien) কুঠে হ'মে মরবো জেনে-শুনেও কুঠের সেবা করে, নিজে কুঠে হয়ে মর্লেন। এরকম ওঁদের জাতে আরও আছেন। আমাদের মধ্যে ওরকম একটাও নিলে ? ও দেশের লোক আমাদের দেশে এসে কুঠেদের আশ্রম করে দিছে, তাদের সেবা কর্ছে। আমাদের দেশের লোক ও রকম করটা করে ?

"এক কথা আছে,—'আমবা গরীব, অত পশ্বদা নাই।' কিছ
আন্তরিক ইচ্ছা থাক্লে পশ্বদার তেমন অভাব হয় না। দেশের
লোক এয়ারকি দিয়ে, বাব্য়ানী করে, বুথা কত পশ্বদা উড়ায় ?
অতগুলা থিয়েটার চল্ছে কাদের পশ্বদায় ? আর একটা কুষ্ঠাক্র
করতে হলেই দেশের লোক গরীব হয়।

"যে **জাতের যত ্ঞণ, সে জাতে**র তত উলতি। শুধু গায়েয়



কাদার ডেমেন

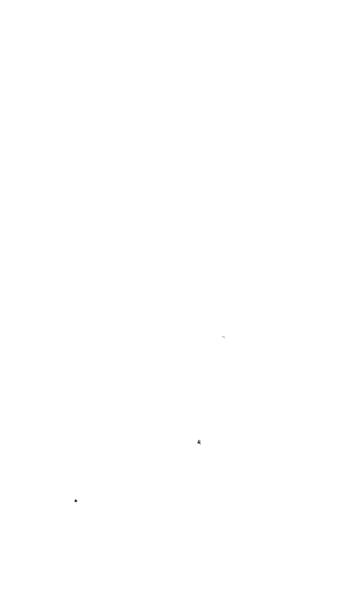

# একবিংশ অধ্যায়

জোরে ইংরেজ আজ প্রায় পৃথিবী জুড়ে বসেছে, একথা কোনও বিবেচক লোকই বলবে না। দাসত্ব প্রথা তুলতে ইংরাজ জাত কত রক্ত, কত অর্থ ব্যয় কয়্লো। আমরা হলে হেসে বিজ্ঞের মত বলে বস্তাম, 'ঘরের থেয়ে বনের মোষ তাড়াবার দরকার কি প'

"ইংরাজদের গালাগালি দেবার সময় বলি যে, 'আমরা নিজেরাই আমাদের আপন দেশ, ইংরেজদের জিতিয়ে দিয়েছি।' কথাটা বড় মিথ্যা নয়। কিন্তু এ কাজ আমরা কেন করেছিলাম, বা এখনও কেন ক'রছি ? ইংরাজরা তো জোর করে এ কাজ করতে আমাদের বাধ্য করে নাই, বা করে না! নিশ্চম তাদের এমন কিছু মহৎ গুণ আছে, যাতে আমরা আরুষ্ট হ'য়ে, ধন-প্রাণ দিয়ে তাদের জত্যে এ কাজ করে আস্ছি।"

"বার্ক, মেকলের মত মহান্তত্ব, উদার-প্রাণ লোকের তুলনা কোথায় পাব ? মেকলে আমাদের থুবই গালা-গালি দিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি আমাদের যে উপকার ক'রেছেন, তার তুলনায় সে গালা-গালি কিছুই নয়। মেকলে আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করবার জন্ম স্বজাতির নিকট ওজ্মিনী বক্তৃতায় যে বার্ত্তা প্রচার করেছেন, সে কেবল একমাত্র ইংরাজ জাতিরই প্রফে সম্ভব।

"মেকলে যদি এ দেশে ইংরাজি শিক্ষার জন্ম সেরূপ প্রাণপণে না যুর্তেন, তবে জগতে আমাদের দশা আজ কি হতো, দে কথা

ভাবলেও প্রাণে আতক্ষ হয়। ভগবানের যদি এই বিধানই 
হয় যে, ভারতবর্ষকে একটা নির্দিষ্ট কালাবধি বিজ্ঞাতীয়
অধীনতা স্বীকার ক'রতেই হবে। তাহলে ভারতবর্ষ যে
ইংরাজের অধীন হয়েছে, এটা তার দৌভাগ্য বলেই আমার
মনে হয়়।"

# দ্বাবিংশ অধ্যায়

কখনও কখনও সন্ধার পর কিছুক্ষণ দাদা কোচে চুপ করিরা শুইরা কেবল তামাক টানিতেন এক দিন আমাদের বলিলেন, ''আমি যখন এমন ভাবে তামাক টানি, তোমরা তা দেখে কি মনে কর ? আমি চুপ করে শুরে শুরে কেবল তামাক টান্ছি ? তানর ! তথনও আমি নানা কথা ভাবি। আইন্, নোকর্দমার বিষয় নয় ! ভাবি, ''কালিদাস উজ্জিমনীতে নিজের সামান্ত ঘরের দাওয়াটীতে বদে, গুটি কতক শ্লোক লিখে হয়ত রাজার কাছে নিয়ে যেতো। রাজা তা শুনে যদি একটু আহ্লাদ জানাত, তাহলে বামুন একেবারে আপ্যায়িত হয়ে যেতো। তার উপর কিছু বক্সিদ্ পেলে ত আর কথাই নাই!'

"কালিদাসের নামে বে গল্প আছে…কালিদাসকে মূর্থ দেখে তাঁর স্ত্রী বাড়া হতে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল; পরে সরস্বতীর বরে তিনি পণ্ডিত হলে, স্ত্রী তাঁকে এনে আবার আদর বত্ব কর্তে লাগল। আমি ভাবি এ গল্পের মধ্যে কিছু সত্য থাক্তে পারে।

"হর তো তাঁর জ্রাটা মুখবা ও ক্লক্ষরভাবা ছিল। কালিদাস প্রথম প্রথম তেমন পয়দা কড়ি রোজগার করতে পারতেন না, সংসারে খুবই অভাব ছিল—দে জন্ম একদিন স্ত্রীটা হয় তো কালিদাদের সঙ্গে খুব ঝগড়া করে তাঁকে বাড়ী হতে চলে মেতে বলে। সেই ছঃথে কালিদাদ দেশতাগী হয়ে কিছু কাল এদেশে

ওদেশে ঘুরে বেজিয়েছিলেন। হয়ত আমাদের বাঙ্গালা দেশেও এসেছিলেন; কারণ তাঁর বইয়ে আমাদের দেশের অনেক বিষয়্ব লেখা আছে। আর যে সব দেশে গিছলেন, সে সব দেশের রাজাদের সভায় কবিতা ভানিয়ে হয়ত অনেক টাকাও করেছিলেন।

"শেষে তিনি সেই সব টাকাকড়ি নিম্নে ঘরে ফিরে গেলে, স্ত্রী তাঁকে থুবই আদর যত্ন করে নিম্নেছিলেন। তার পর শকুস্তলা, রযুবংশ, এই সব বই লেখাতে লোকে বল্লো…'কালিদাস তপস্থা করে সরস্বতীর বর পেম্নে বাড়ী ফিরে এল।'

"বিদেশে থাক্বার সমন্ন স্ত্রীর বিচ্ছেদে কালিদাসের যা সব মনে হতো, সেই গুলিই যক্ষের মুথ দিয়ে বলিয়ে হয় ত মেঘদূত লিখেছিলেন। কালিদাস ঘরের দাওয়ায় বসে, ভূর্জ্জপত্রে কিছা তোলট্ট কাগজে বখন শ্লোকগুলি লিখতেন, তখন তিনি এক মুহুর্ত্তের জন্তেও মনে ভাবেন নাই বে, তাঁর সেই শ্লোকগুলি এক দিন পৃথিবী শুদ্ধ লোক পড়ে' তাঁকে ধয়্য ধয়্য করবে।"

"তোমাদের কাছে কত্বার আক্ষেপ করেছি, 'আমাদের দেশের এমন সংস্কৃত ভাষাটা আমি ভাল করে শিথ্লাম না।' তাই ভাবি…'রাদি আমি সংস্কৃত ভাষাটা ভাল করে শিথ্তাম, তাহলে গীতার শ্লোক-গুলা নিমে বেশ তর্ক করে একটা ভাল বই লিথুতে পারতাম।'

"এক । কুরু কে তের বুদ্দের সমন্ন অর্জ্জুনকে শ্লোক করে ও সব কথা বলেছেন যে, তা কিছু ঠিক নন্ন। তবে ক্ষণ্ট হউক, বা অন্ত যে কেউই হউক, ধারে সুম্বে, বেশ ভেবে চিস্কেই গীতা লিখেছেন।

# দ্বাবিংশ অধ্যায়

সে লোকেব কি অগাধ পাণ্ডিতা। মামুষকে কোন একটা বিষয় নানা রকমে বুঝাবার তাঁর কি অসাধারণ শক্তি। তিনি যদি এখন কল্কাতা হাইকোর্টে এসে ওকালতি করতেন, তবে উড্রফ্ই বল, আর রাসবিহারী ঘোষই বল, সেই যে একটা কথা আছে 'কল্পেতে হবে না,' তাহলে আমাদের দশা তাই হতো। কাকেও আর কল্পে পেতে হতো না!

"কথনও ভাবি, 'বারা পরকালে খুব বিখাস করেন, তাঁরা একরকম বেশ স্থা লোক।' পনর আনা লোকই তো আশা নিম্নে জীবন কাটায়। পৃথিবীতে একে একে যথন তাদের সব আশাই ফুরিয়ে যায়, তথন তারা পরকালের আশায় থাকে। কারও স্ত্রা, ছেলে, মা, ভাই মর্লে, তারা পরকালে আবার তাদের মিলনের আশায় প্রাণে যে শাস্ত্রিটা পায়, সেটা মামুষের পক্ষে ক্ম লাভ নয়। কিন্তু যাদের পরকালে বিখাস নাই, তারা নিশ্চয় ওদের চেয়ে প্রাণে বেশী কষ্ট পায়।

"আমি কিন্তু আর পরকাল-টরকাল চাই না। 'একবারে সেই বৃদ্ধদেবের নির্বাণ !...সেই নির্বাণই কান্নমনে প্রার্থনা করি !' কিন্তু আমি এইথানে একটা কথা বলি। সামান্ত একটা আইনের বিষয় আমি বা বল্বো, সেটা যেমন তোমরা মেনে নিবে, আমার একণাটাও সেই রকম মেনে নিও।

"আমি বাড়্তি বা মিছে কথা কথনও বলি না। আমি জীবনে ছ-একটা এমন প্রমাণ পেয়েছি, যাতে বেশ বুঝেছি, 'মানুষ মরলেই যে তার সব ছুরাল, তা নয়!' অবশু এ কথা প্রায় সকলেই বলে।

আমি নিজে এর বেশ প্রমাণ পেরেছি, কিন্তু সেটা কি রকম করে বে, কি হলো; পরেই বা সেটা কি হতে পারে, তার কিছুই আমি এ পর্যান্ত ভেবে ঠিক করতে পারি নাই।

"কখনও ভাবি নামুষ যে রকম যোগের দ্বারা মাটি চাপা থেকেও অনেক কাল বেঁচে থাক্তে পারে, সেই রকম যদি যোগ শিথ্তে পারি, তাহলে এখন মাটি চাপা থেকে ছ-তিনশো বছর পরে একবার উঠে দেখি, 'দেশের দশা কি হলো! ইংরেজ দেশ ছাড়ল কি না ৮ তাদেরই বা কি হলো, কোধায় বা গেল তারা দু"

"আবার ভাবি, যদি একটা কোনও গ্রের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীটার ধাকা লেগে একেবারে চুরমার হয়ে যায়; তাহলেও একেবারেই নিশ্চিষ্ট। আব দেশের কথা ভেবে তেবে মরতে হয় না। আমরাই তাহলে শেষটায় জিতে যাই। যাদের কটের জীবন তাদের আর মরলে ছঃথ কি ? পৃথিবীতে যায়া কূর্ত্তি করে' বুক ফুলিয়ে, লাথি মেরে নিগার ধুন কয়ে বেরাচ্ছেন, তাঁদেরই ধড়ফডানি 'হা হতাশ' পড়ে যায়।"

# ক্রয়োবিংশ অধ্যায়

দাদা ছুইবার বিবাহ করিষাছিলেন। কিন্তু কোনও বারই ঠাহার দাম্পত্য জীবন স্থথের হয় নাই। প্রথমা পদ্ধী শ্রীমতী প্রিম্বদা দাসী, গুণবতী ও অত্যস্ত সাহিত্যামুরাগিণী ছিলেন। স্থলনিত কবিতা রচনাম তিনি আনন্দ উপভোগ করিতেন। বিবাহের পর কয়েক বংসর মাত্র জীবিতা থাকিয়া এক দিন দাদার একটা অতি ভূচ্ছ কথায় তিনি অভিমানে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইহাতে দাদা হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইয়াছিলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর কাছারির ছুটতে যথন তিনি তোড়কণায় যাইতেন, প্রথম কয়েক মাস সাধাছে সকলের অজ্ঞাতসারে শাশানে গিয়া পত্নীর চিতাভস্মের উপর পড়িয়া ক্রন্সন করিতেন। বাবার অমুরোধে দাদা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, কিন্তু এ বিবাহে তাঁহার আদবেই ইচ্ছা ছিল না।

প্রথমা পত্নীর বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক তিনি হুঃখ করিয়া বলিতেন…
"স্ত্রী, স্বামীর কত তিরস্কার ভর্ৎসনা হাসির্থে সন্থ করে। আমি
এক রকম পরিহাসচ্ছলেই তাকে বলেছিলাম, ছেলে পাবার
আশাতেই পূর্ক্ষ মানুষ বিদ্বে করে। নম্বতো কে আবার একটা
মেয়ে মানুষ্বের ভার আজীবন ঘাড়ে নেয় প' আমার এই সামান্ত
কথাটুকু স্ত্রীর সন্থ হলো না। গলায় দড়ি দিয়ে মর্লো।"

"যাহা হউক, ভগবান আমার অদৃষ্টে যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন,...ভালই! আমি ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীর হাকামা হয়তো পোয়াতে পারতাম না। আমি বই পড়ে যে স্থুথ পাই তার তুলনা নাই। এ স্থুথ তাহলে আমি পেতাম না। বই পড়ে আমি ভূলতে পারি না, এমন শোক, ছঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা পৃথিবীতে কিছুই নাই! তবে ছোট ছোট ছেলের সঙ্গে খানিকটা করে কথা কইতে বড় ভালবাদি।"

দাদা আত্মীয়, অজন ও ভ্তাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেংশীল ছিলেন। তালদের সকল রকম অভাব মোচনে কথন বিলুমাত্রও কুঞ্জিত হইতেন না। ভ্তাদের প্রায়ই তিনি বলিতেন—"তোদের বাবা, মা তোদের যে কত যত্ন করে তা জানি না; কিন্তু তাদের চেয়ে আমি তোদের কম যত্ন করি না। এ আমার বিশাদ।"

যদি কথনও ভ্তাদের কাহারও কোনও দোষের জন্ত গুরুতর তিরস্কার করিরা ফেলিতেন, তবে কিছুক্রণ পরে তাহাকে নিকটে ডাকিরা আপনার. ক্রটি স্বীকার পূর্বক বলিতেন…'তোরা তো জানিসই—আমি একটু বদরাগী। তাতে সময়ে সময়ে যদিই তোদের একটু বেণী বকে ফেলি, সে সব কিছুই নয় ভেবে নিয়ে মনে একটু হংথ করিস না।'

হার দাদা! আপনি নানা দেবছর্ম ভ গুণের অধিকারী ছিলেন। ভগবান আপনাকে কেবল অতুল প্রতিভা দিয়ার এ জগতে পাঠান নাই। তৎসঙ্গে পুরুষোচিত গাস্তীর্য্য, শিশুস্থলভ সরলতা ও কোমলতা, জননীর মেহপ্রবণ ক্লমণ্ড দিয়াছিলেন!

## ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়

কিন্তু হান্ন, আপনার নিতা**ন্ত অন্তরন্ধ**, নিজ্ঞান ভিন্ন কে আর তাহা অনুভব করিতে পারিল ? যে হেতু লোক দেখান কর্ম্ম যে আপনার সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল।

বেকালে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, সে সমন্ন তোড়্কণার একটি স্ত্রীলোক সতী হইরাছিলেন। যে স্থলে এই সতীদাহ-কার্য্য সম্পন্ন হর, সে স্থানকে লোকে সতীর ডাঙ্গা বলিত। দাদা তথান্ন একটি স্থলর মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে প্রতি সন্ধ্যার আলো দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন······'যেন গ্রামের কোনও স্ত্রীলোক সন্ধ্যার সমন্ন সেই প্রদীপটী জ্বালিয়া দিয়া আসে।'

কিছু দিন তাঁহার এই আদেশ পালন করা হইন্নাছিল। পরে আর কোনও স্ত্রীলোক সন্ধ্যার সময় সেই প্রদীপটা জালিয়া দিতে না যাওয়ায় তিনি ছঃথ করিয়া বালিয়াছিলেন·····'আর কি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সে মতি-গতি আছে १' জোর করে এ কাজ কি আর কাকেও বাধ্য কর্তে ইচ্ছা হয় १ যদিও সতীদাহ-প্রথা ভাল ছিল না, কিন্তু বাঁহারা স্বেছার সতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যেন জগতে ভক্তি সহকারে চিরদিন বিঘোষত হয়।

দাদা বলতেন ..... শৃথিবীতে তিনটা জিনিস আমি বড় ভালবাসি। সর্ব্ধ্রেথম বই, তারপর ফুল ও কুকুর।" তাঁহার কুকুরের প্রতি ভালবাসার কথা কি বলিব! কাছারী হইতে আসিলে তাঁহাকে যে বৈকালিক আহার দেওয়া হইত, উহার সহিত কুকুরের জন্তও কিছু বিসকুট বা মিষ্ট দ্রব্য দিবার ব্যবস্থা ছিল।

তিনি নিজে আহার করিতে করিতে পার্মে উপবিষ্ট কুকুরগুলিকেও দেই সব দ্রব্য থাইতে দিতেন।

তিনি বাছির হইতে গৃহে ফিরিলে, অমনি কুকুরগুলি গিন্না আনন্দ প্রকাশ পূর্বক লেজ নড়িয়া তাঁহার চারিধারে যথন ছুটা-ছুটি করিত, লাফাইয়া তাঁহার গায়ে উঠিতে ঘাইত, তথন তিনি বলিতেন—"দেখ, দেখ, এদের কি আহলাদ ? যাদের ছেলেপিলে নাই, তারা কুকুর পুরুক। সমান স্থথ পাবে। বরং কুকুর চিরদিন এমনি ভাবেই প্রভুকে ভালবাদে। আজকাল ছেলে যোল পেকলেই বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ রাণ্তে চায় না। এই ছঃথেই বিফাসাগর মহাশরের মত লোকও বলতেন……'মহাপাপ করলে তবে ছেলের বাপ হয়।"

# চতুৰিংশ অধ্যায়

ইংরাজি ১৯১৭ সালে দাদার হাইকোর্টে স্থ্যাতির সহিত পঞ্চাশ বংসর ওকালতি করা পূর্ণ হইলে, হাইকোর্টের উকাল-সমিতি তাঁহার রোপ্য-জুবিলি উৎসব সম্পন্ন করেন। সেই উপলক্ষে গুরুদাস বাবু দাদাকে বলিয়াছিলেন····· আপনার বোপ্য-জ্বিলি তো দেখলাম। আপনি তো টিক্বেনই। আমিও এ জীর্ণ হাড় কয়খানাকে আরও কয়টা বছর খাড়া করে রেখে, আপনার স্বর্ণ-জুবিলিটাও দেখে যাবার খুবই আশা করি।

কিন্ত হার! নিয়তি তাঁহার দে বাসনা পূর্ণ হইতে দিলেন না!
ইহার পর ছই বৎসর গত না হইতে হইতেই শুক্লদাস বাবু স্বর্গলাভ
করিলেন। শুক্লদাস বাবুর মৃত্যুতে দাদা অত্যক্ত ছঃখ করিয়া
বলিয়াছিলেন----- ঠিক্ শুক্লদাস বাবুর মত লোক আর একটি
বাঙ্গালায় কবে হবে १' যেমন উচ্চ-শিক্ষিত, তেমনিই বিনয়ী,
সচ্চরিত্র, নিয়্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আমি তো এতকাল ধরে প্রতি দিনই
শুর সঙ্গে মেলা-মেশি করে আস্ছি, কিন্তু মৃহুর্ত্তের জন্তও আমাদের
ছজনের মধ্যে কখনও মন ক্ষা-ক্ষি হয় নাই।'

অধিক বোকামি করিবার জন্ম হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিস্ হইতে কোন জজ্কেই তিনি বকিয়া দিতে রেহাই করেন নাই। কিন্তু শুকুদাস বাবুর সহিত তাঁহার কথনও সেরূপ ঘটে নাই।

ক্যানিংহামের স্থানে শুরুদাস বাবু কিম্বা তিনি এই চুজনের

মধ্যে একজনের যথন জব্ধ হইবার কথা উঠে, তথন হাইকোটের জনৈক লোক তাঁহার নামে জভ্দের নিকট নানা রকম কুৎসা রটনা করিয়া বলে ''রাসবিহারী যে রকম বদ্রাগী, ও জন্হলে অক্সান্ত জজ্দের সঙ্গে তাঁর সর্বাদা ঝগড়া হবে। ও রেগে বই ছুড়ে উকীলদের মারবে।' এই রকম সব ····।

জজ্ নরিশ দাদাকে সে সব কথা বলে। গুরুদা বিবৃও সে সকল কথা গুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন শেশ আনিই জজ্ হই বা আপ্নিই জজ্ হন্, এ নিয়ে ও-লোকটার এমন নীচতা করা কেন ? আমি জজ্ হলে, আমার লাভ এইটুকু যে, মায়ের মনে নিশ্চয় একটু প্রথ হবে। কিন্তু আপনি জজ্ না হলে আপনার কি ক্ষতি হবে সে ভাবে ? পয়সা শ সে যা হবে, সে তো ভগবানই জানেন! আর যদি জজীয়তির সন্মানটা আপনার হ'লো না ভাবে, তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, নিশ্চয় করে বলে দিছি যে, শানার প্রতিভা এক দিন জজীয়তির সন্মানক স্লান করে দিবে।"

ইহার কয়েক বৎসর পর ল্যান্স্ডাউনের সময় যথন নি
কাউন্সিলের মেশ্বার ছিলেন, সেই সময় একবার ল্যান্স্ডাউন
শিমলা হইতে কল্কাতায় আসেন, তাঁর সম্বর্জনার জন্মে হাইতে
জজেরা ও অক্সান্স উচ্চ রাজকর্মচারী, এবং লাট-সভার ফ বা
হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেণ আসিয়া প্রেশনে ৭ নুলই
ল্যান্স্ডাউন্ গাড়ী হইতে নামিয়াই দাদার হস্ত ধারণপূর্বক একট্
অস্করালে লইয়া গিয়া একটা বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পর
নিজের গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া যান।

# চতুর্বিংশ অধ্যায়

শ্বক্রদাস বাবু তথন দাদার নিকটে গিয়া বলিলেন 

শানটা যে কত তার পরিচয় তো আজ পেলেন ? আগিনি জজু না হওয়ায় তথন বোধ হয় মনে কিছু কট পেয়েছিলেন ? কিছু যে আপনার কুৎসা রটনা করে আপনার জজু হওয়ায় বাধা দিয়েছিল, সে আপনার কি মঞ্চলই করেছিল ! আমি ক্ষীণ-জীবী বামুনের ছেলে, এক এক সময় ঘেনোর-ঘেনোর র্থা সওয়াল জবাব ভনে মাথা বিগ্ডে যায় । আপনি হ'লে এ কথনই সৃষ্ঠ করতে পার্তেন না । জজীয়তিতে ইস্তপা দিয়ে কেল্তেন।'

তার পর যখন একে একে কয়েকজন বাঙ্গালী হাইকোটের জঙ্ হইলেন, তখন কোটের লাইবেরীতে এক দিবস কয়েকজন উকীল দাদাকে বলেন..... 'আগনি তো নিজের সব লোককটীকেই জজ্ করে দিলেন; কুতাস্কই ( শ্রীষুক্ত কুতাস্তকুমার বস্থু ) আর বাকী থাকে কেন ?' তাহাতে বসন্তবাবু বলেন..... 'কুতাস্ক চারটা জজ্কে মাইনা দিয়ে রাখ্তে পারে। তা না হ'লে, সেও হতো বই কি!'

এই সব কথা তুলিরা গুরুদাস বাবু এক দিবস দাদাকে পরিহাস করিয়া বলেন ..... 'কলিতে বামুন কেবল ভিথারীর জাত্ হরেছে। এখন আর তাদের কথা তো কেউ মানেন না। কিন্তু এ বামুন এক দিন যা 'ভবিয়াৎ' বলেছিল, তা ফল্লো কি না ?'

দাদার ওকালতী সম্বন্ধে একটা কথা বলি। মাত্র আটে নম্ব দিনের ব্যবধানে এক জজেরই কাছে ঠিক্ এক রকমেরই ছটা মোকর্দমান্ন পরস্পারের বিভিন্ন দিক সঙ্গ্নাল জ্ববাব করিন্না তিনি

ছটা মোকর্দমাই জিতিয়াছেন; এই লইয়া শুরুদাস বাবু দাদাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন·····'আপনি জজ্দের নিয়ে যা কাগু করছেন, এখন পেন্সন্টা নিয়ে মানে মানে যেতে পারলে বাঁচি!'

একবার শুরুদাস বাবুর এজ্লাসেই, এক দিনেই, পর পর ঠিক এক রকমের ছইটা মোকর্দমা উঠিয়াছিল। তিনি প্রথমটার সওয়াল্ জবাব করিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন, তথন শুরুদাস বাবু দাদাকে বলেন ..... 'দ্বিতীয়টাও সওয়াল্ জবাব করুন না ? কোর্ট শুন্তে বড় ইচ্ছা করে।' তাহাতে দাদা তাঁহাকে একটু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন .... 'উপরি উপরি আর তা হয় না! যদি একদিন কি ছদিন পরেও হতো, তা হলেও আমি কোর্টের ইচ্ছা পূর্ণ করে তাঁকে স্থথী ক'রতে পারতাম।'

দাদা বলিতেন যে, গুরুদাস বাবুর মিটি বিজ্ঞাপ করিবারও বেশ ক্ষমতা ছিল। তিনি স্থরসিকও ছিলেন। সময়ে সময়ে বেশ সরস কথা কহিয়া লোককে হাসাইতে পারিতেন।



স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার

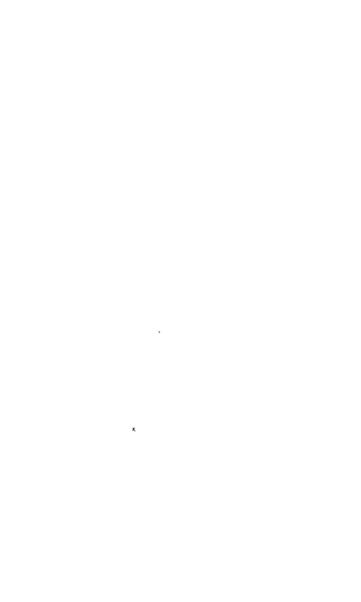

# পঞ্চবিংশ অথ্যায়

ইংরাজি ১৯২০ দালে মার্চ্চ মাদে পঞ্চকোটের রাজার একটি মোকর্দ্দমা পরিচালনার জন্ম দাদা বর্দ্দমনে যাইয়া প্রায় মাদাবিধি কাল অবস্থান করেন। সে দময় তিনি বর্দ্দমনে তাঁর বাল্যের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইতেন। যে শ্রামদাররের জলে ঝাঁপ খেলিয়া, দাঁতার কাটিয়া, ছেলেবেলায় তিনি কতই আমোদ পাইয়াছিলেন, তার ঘাটে প্রতি সন্ধ্যায় গিয়া বদিয়া থাকিতেন।

দাদা এক দিবদ নিমন্ত্রিত হইয়া বর্জমান মহারাজার উপ্তান দক্ষিলনে বাইলে, মহারাজ তাঁহাকে বলেন····· আপনার ছেলে-বেলায় পড়্বার সময়, আর এখন, এই ছইবার বর্জমানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিন থাকা হ'লো বোধ হয় ৪'

বাড়ীতে আসিয়া দাদা মহারাজার কথা উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন

"মহারাজ যথন আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তথন কি
জানি কেন, সহসা একটা কেমন বিষাদের ভাব আমার মনে জেগে
উঠলো ! বোধহয় ছেলেবেলা এখানে স্কুলে যাদের সঙ্গে পড়েছিলাম,
তারা সব একে একে চলে গেল। আমারও তো বয়স হয়েছে,
কোন দিন যাই আর কি! বর্দ্ধমানে হয় তো এই শেষ আসা
হলো।'

তেই রকম সব ভাবায় হয় তো মনের ভেতরটা তেমন
হয়েছিল।"

হায় দাদা! সে দিন আগনি অজানিতে নিজ মুথে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কে জানিত তাহাই আপনার বিধিলিপি নির্দিষ্ট হইয়াছে! তা না হলে তথন আপনার স্কুস্থ হঠু-পুষ্ট কায়, হলমে যৌবনের উল্পম দেখিয়া কে ভাবিয়াছিল যে, আপনার অস্তিমকাল এত সন্নিকট!

পঞ্চকোট রাজার যে মোকর্দমায় দাদা বর্দ্ধমানে গিয়াছিলেন, ইংরাজি ১৯২০ সালে ডিসেম্বর মাসের মাঝা-মাঝি হাইকোর্টে সেই মোকর্দমা পরিচালনা করিবার সময়, একদা রাত্তি ছই ঘটকার সময় সহদা তাঁহার বমি হইতে আরম্ভ হইল। সে সময় চিকিৎসায় অন্তথের কিঞ্চিৎ উপশম হইল বটে, কিন্তু পর দিবস প্রাতে ডাক্তাররা আদিয়া রোগ পরীক্ষা পূর্ব্বক বলিলেন..... পীড়া সাভ্যাতিক।

তিন মাস ধরিয়া বিৰিধ প্রকার চিকিৎসা চলিল, কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশন হইল না। সহসা এক দিন দেখা গেল, তাঁর প্রলাপ আরম্ভ হইয়াছে। স্চিরাচর মান্ত্র্যের যেরূপ প্রলাপ হয়, এ সে প্রলাপ নয়! পীড়াক্রান্ত হইবার সময় কোর্টে, পঞ্চকোটের মোকর্দ্মায় যাহা সওয়াল জবাব করিতেছিলেন, এ তাহারই যথাযথ পুনরার্ত্তি। একটি কথারও ভুল-চুক্ নাই।

হাইকোর্টে জ্জেদের সমুথে সওয়াল জবাব করিবার কালে দাদা তাঁহার চির অভ্যাস মত আপনার মুথের ও হস্ত সঞ্চালনের বেক্সপ ভঙ্গিমা করিতেন, প্রলাপ-সওয়াল জবাবের কালে তাহারও কোন রূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। এক্সপ প্রলাপ-সওয়াল্ জবাব

### পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ক্রমারয়ে ছই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা চলিত। পুনরায় জ্ঞান ফিরিলে, পুস্তক পাঠ করিতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব মৃত্বর্ত্ত পর্যান্ত তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় বিজ্ঞমান ছিল। ইংরাজি ১৯২১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি বার ঘটিকার সময় তাঁহার জ্বর দেখা দিল। ডাব্রুলাররা মত প্রকাশ করিলেন, 'এই জ্বর মগ্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে।' কিছু জ্বর মগ্ন হইবার পূর্ব্বেই রাত্রি এক ঘটিকার সমন্ন দাদার বিপুল জ্ঞানের লোপ ইইল। বহু দীন-দরিদ্র, আত্মীন্ত্রন, বন্ধু-বাদ্ধবকে কাঁদাইয়া, তিনি অনস্ক নিলায় চিরদিনের তবে অভিভূত হইলেন।

হিন্দুর চির-প্রচলিত প্রথামত দাদার বন্ধুবান্ধব, ও আত্মীয়-স্বজন, তাঁহার পূজা-ভূষিত শবদেহ পবিত্র হরিনাম সংকীর্ত্তন সহকারে কালীঘাটের কেওড়াতলার শাশান ক্ষেত্রে বহিয়া লইয়া গিয়া, যথারীতি অস্ক্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন।

প্রজ্ঞানিত চন্দন-চিন্তানলে দাদার নশ্বর দেহ ভন্মীভূত হইতে দেখিয়৷ তাঁহার প্রিদ্ধ স্থহদ মহারাজ জগদিক্রনাথ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আলেকজেক্রিয়ার পুস্তকাগার এবং উদস্তপুরের বৌদ্ধবিহার একসঙ্গে আবার নৃতন করিয়া পুড়িয়া গেল, অশেষ শুণাধার একমাত্র পুজের বিয়োগে দেশমাতার ক্রোড় শুন্ত হইল।

যাও দাদা ! গরীয়দী জন্মভূমির একনিষ্ঠ দেবক, স্থদেশ-বংদল দীন-দরিজ, অনাথ, আত্মীয়-পালক, পরহিত-ব্রত-পরায়ণ, দয়া-দাক্ষিণ্যের জাঁবিত আধার, .....দাদা আমার যাও! চিরদিন কায়মনোবাক্যে যে নির্বাণ কামনা করিতে, ভগবান্ তোমার

পৰিত্র আত্মাকে অনস্ত কালের তরে উাহার চির শান্তিমর ক্রোড়ে আশ্রয় দিরা তোমার সে বাসনা বে পূর্ণ করিবেন, ইহাতে সংশর নাই।

দাদা বলিতেন,…"আমার শাশানের উপর একটা মন্দির করে, তাতে যেন লিথে দেওয়া হয়, "After life's fitful fever, he slept well."

দাদা যে উইল করেন, তাহার সার মর্ম এই স্থানে দেওরা ইইল। উইলে দাদা তাহার আত্মীর স্ব ভত্তাবর্গ, ও অভ্যান্ত কর্মচারীদের যথাযোগ্য অর্থ সাহায্য করা ব্যতীত পঞ্চাশ হাজার টাকা ও কতক ভূসম্পত্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবাদির ব্যারের জন্তু, এক লক্ষ টাকা তোড়্কণা গ্রামের জনতক্ম সূল পরিচালনার নিমিত্ত, এবং উক্ত গ্রামের দীন-দরিদ্রদিগকেও মাসিক ও এককালীন দানের জন্ত অর্থের বিশেষ বন্দোবন্ত করিব্রা গিয়াছেন। অব্ধিষ্ট সমস্ত সম্পত্তিই, যাহার মূল্য সতের লক্ষ্ণ টাকারও অধিক হইবে, তিনি যাদবপুর টেক্নিক্যাল্ স্থলের জন্ত দান করিব্রা গিয়াছেন। তাঁহার বিস্তৃত পুত্তকাগারের আইন পুত্তক বাতীত যাবতীয় পুত্তক জগবন্ধ্ স্থলে দান করিব্রা গিয়াছেন।

জীবিত কালে দাদার দানের পরিমাণ নির্ণন্ন করা ছক্সছ । ভাঁহার ব্যক্তিগত বিপুল দান বাতীত বাদালার প্রত্যেক জন-হিতকর কার্য্যেই তিনি অন্ধ-বিশ্বর অর্থ-সাহায্য করিয়া গিরাছেন।







